182. Pc. 886. 32.

# বুজবিলাস

### যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব মহাকাব্য

কবিকুলভিলকস্স

## কম্মচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্ম প্রণীত

দ্বিতীয় সংক্ষরণ

### কলিকাতা

**শংস্কৃত ধন্তে মুদ্রিত** 

এস কে লাহিড়ী এণ্ড কোং কর্ক্ক প্রকাশিত।

১৪ নং কলেজ খ্লীট।

স ন ১২ ১১ সাল।

#### দ্বিতীয় সংক্ষরণের বিজ্ঞাপন।

ব্রজবিলাস নিঃশেষিত হইয়াছে। কিন্তু, গ্রাহকবর্গের আগ্রহনির্ন্তি হয় নাই। এজন্য, অনেকের অনুরোধপরতক্স হইয়া, এই মহাকাব্য পুনরায় মুদ্রিত করিতে হইল।

ফাজিলচালাকের। স্থির করিয়। রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মত বিজ্ঞ, বোদ্ধা, ভূমগুলে আর নাই। তাঁহারা যে বিষয়ে যে দিদ্ধান্ত করেন, অস্তে যাহা বলুক, তাঁহাদের মতে, তাহা অজান্ত ও অকাট্য। শুনিতে পাই, আমার এই ক্ষুদ্র মহাকাব্য থানি অনেকের পছন্দমই জিনিম হইয়াছে। মেই মঙ্গে, ইহাও শুনিতে পাই, ফাজিলচালাকেরা রটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা বিভামাগরের লিখিত। বাঁহারা সেরূপ বলেন, তাঁহারা যে নিরবিছ্মে আনাড়ি, তাহা, এক কথায়, সাব্যস্ত করিয়া দিতেছি।

এক গণ্ডা এক মাদ অতীত হইল, বিভাসাগর বারুজি, অতি বিদকুটে পেটের পীড়ায় বেয়াড়া জড়ীভূত হইয়া, পড়িয়া লেজ নাড়ি-তেছেন, উঠিয়া পথ্য করিবার তাকত নাই। এ অবস্থায়, তিনি এই মজাদার মহাকাব্য লিখিয়াছেন, এ কথা ঘিনি রটাইবেন, অথবা, এ কথায় ঘিনি বিশ্বাদ করিবেন, তাঁহার বিভা, বুদ্ধির দৌড় কত, তাহা দকলে, স্ব স্ব প্রতিভাবলে, অনায়াদে উপলব্ধি করিতে পারেন।

আমার প্রথম বংশধর, "অতি অপপ হইল", ভূমিষ্ঠ হইলে, কেহ কেহ, সন্দেহ করিয়া, কোনও মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিতেন, এই পুস্তুক থানি কি আপনকার লিখিত ? তিনি, কোনও উত্তর না দিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। তাহাতে অনেকে মনে করিতেন, তবে ইহা ইঁহারই লিখিত। বিভাসাগর মহোদয় সেরূপ চালাকি খেলেন কি না, ইহা জানিবার জন্ত, এ বার আমি, চত্র, চ্রালাক, বিশ্বস্ত বন্ধুবিশেষ দারা, তাঁহার নিকট ঐরপ জিজ্ঞাসা করাইব। দেখি, তিনি, পূর্দ্ধোক্ত মহোদয়ের মত, ঈষৎ হাসিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন; অথবা, আমার লিখিত নয় বলিয়া, স্পৃত্তি বাক্যে উত্তর দেন। যেরূপ শুনিতে পাই, তাহাতে তিনি, "না বিইয়া কানাইর মা" হইতে চাহিবেন, সে ধরণের জন্ত নহেন।

অধিকন্ত, তিনি, ভাল লেখক বলিয়া, এক সময়ে, বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, সত্য বটে। কিন্তু, যে অবধি, আমি প্রভৃতি কতিপয় উচ্চ দরের লেখকচ্ড়ামণি, সাহিত্যরঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, নানা রঙ্গে, অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেই অবধি, তাঁহার লেখার আর তেমন গুমর নাই। ফলকথা এই, তিনি প্রভৃতি প্রাচীন দলের লেখকদিগের ভোঁতা কলমের থোঁতা মুখ হইতে, এবংবিধ রঙ্দার মহাকাব্য নিঃহত হওয়া, গোময়কুণ্ডে কমলোৎপত্তির স্থায়, কোনও মতে সম্ভব নহে।

যথাবিহিত যাহা অভিহিত হইল, ইহাতে যদি প্রাচীন দলের অভিমানী লেথক মহোদয়েরা রাগ করেন, করুন; আমার তাহাতে কিছুই বহিয়া যাইবেক না। আমি, এ সকল বিষয়ে, কাহারও তুআকা রাখি না, ও রাখিতেও চাহি না। এ জন্তে, যদি আমায় নরকে যাইতে ২য়, আমি তাহাতেও পিছপাঁও নই।

যদি বলেন, নরক কেমন স্থাবর স্থান, সে বোধ থাকিলে, তুমি, কখনই, নরকে যাইতে চাইতে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই, কিছু দিন পূর্বের, কলিকাতায়, এক ভদ্রসন্তান বেয়াড়া ইয়ার হইয়াছিলেন। তিনি এক বারে উচ্ছন্ন যাইতেছেন ভাবিয়া, তাঁহার গুরু-দেব, উপদেশ দিয়া, তাঁহাকে তুরস্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 'তোমার কি নরকে যাইবার ভয় নাই,' গুরুদেব এই কথা বলিলে, সেই স্থবোধ, স্থশীল, বিনয়ী ভদ্রসন্তান কহিয়াছিলেন, 'আপনি দেখুন, যত প্রবল্পতাপ রাজা রাজড়া, সব নরকে যাইবেন; যত ধনে সানে পূর্ণ বড় লোক, সব নরকে যাইবেন; যত দিলদ্বিয়া,

তুখড় ইয়ার, সব নরকে যাইবেন; যত মৃত্তাষিণী, চারুহাসিনী বারবিলাসিনী, সব নরকে যাইবেন; স্বর্গে যাইবার মধ্যে, কেবল আপনাদের মত টিকিকাটা বিভাবাগীশের পাল। সূত্রাং, অতঃপর নরকই গুল্জার; এবং, নরকে যাওয়াই সর্ব্বাংশে বাঞ্ছনীয়'। আমারও সেই উত্তর।

কিন্তু, একটি বিষয়ে, উক্ত ভদ্রসন্তানের মতের সহিত, আমার মতের সম্পূর্ণ বৈশক্ষণ্য আছে। তিনি কহিয়াছিলেন, টিকিকাটা বিভাবাগীশের পাল স্বর্গে যাইবেন। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এই, যদি নরক নামে বাস্তবিক কোনও স্থান থাকে; এবং, কাহারও পক্ষে, সেই নরকপদবাচ্য স্থানে যাইবার ব্যবস্থা থাকে; তাহা হইলে, টিকিকাটা বিভাবাগীশের পাল সর্ক্রাগ্রে নরকে যাইবেন, এবং নরকের সকল জায়গা দখল করিয়া ফেলিবেন; আমরা আর সেখানে স্থান পাইব না।

শ্রীমান্ বিভাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা, শাস্তের দোহাই দিয়া, মনগড়া বচন পড়িয়া, বলিয়া থাকেন, জ্ঞানক্ত পাপের নিষ্কৃতি নাই। বিষয়ী লোক শাস্ত্রজ্ঞ নহেন; স্পুতরাং, ভাঁহাদের অধিকাংশ পাপ, জ্ঞানকৃত বলিয়া, পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু, বিভাবাগীশ খুড়দের, শাস্ত্রেও যেমন দখল, পাপেও তেমনই প্রয়ন্তি; স্পুতরাং, ভাঁহাদের পাপের সংখ্যাও অধিক, এবং সমস্ত পাপই জ্ঞানকৃত। এমন স্থলে, ভাঁহারাই নরক একচাটিয়া করিয়া ফেলিবেন, সে বিষয়ে অগুমাত্র সংশয় নাই। ভাঁহারা, আমাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্যে, নানা রঙ্ চড়াইয়া, বর্ণনা করিয়া, নরককে এমন ভয়ানক স্থান করিয়া তুলেন যে, শুনিলে হৎকম্প হয়, এবং, এক বারে হতাশ হয়য়া পড়িতে হয়। কিন্তু, আপনাদের বেলায়, 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়' বলিয়া, অবলীলা ক্রমে, সমস্ত পাপকর্ম্মে সম্পূর্ণ লিপ্ত হয়য়া থাকেন। এ বিষয়ের অতি স্থন্দর একটি উদাহরণ দশিত হয়তেছে।

কিছু কাল পূর্বের, এই পরম পবিত্র গৌড়দেশে, ক্রম্বার শিরোমনি নামে, এক স্থপণ্ডিত অতি প্রসিদ্ধ কথক আবিভূতি হইয়াছিলেন।
বাঁহারা তাঁহার কথা শুনিতেন, সকলেই মোহিত হইতেন। এক
মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী, প্রত্যহ, তাঁহার কথা শুনিতে বাইতেন।
কথা শুনিয়া, এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি, অবাধে, সন্ধ্যার
পর, তাঁহার বাসায় গিয়া, তদীয় পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন।
কমে কমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া, অবশেষে, ঐ বিধবা রমণী গুণমনি
শিরোমনি মহাশয়ের প্রকৃত সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন।

এক দিন, শিরোমণি মহাশয়, ব্যাসাসনে আসীন হইয়া, স্ত্রী-জাতির ব্যভিচার বিষয়ে অশেষবিধ দোষ কীর্ত্তন করিয়া, পরিশেষে কহিয়াছিলেন, 'যে নারী পর পুরুষে উপগতা হয়, নরকে গিয়া, তাহাকে, অনন্ত কাল, যৎপরোনান্তি শান্তিভোগ করিতে হয়। নরকে এক লৌহময় শাল্মলি রক্ষ আছে। তাহার ক্ষন্ধ দেশ, অতি তীক্ষাগ্র দীর্ঘ কন্টকে পরিপূর্ণ। যমদূতেরা, ব্যভিচারিণীকে, সেই ভয়ক্ষর শাল্মিলি রক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া, বলে, ভূমি, জীবদ্দশায়, প্রাণাধিকপ্রির উপপতিকে, নিরতিশয় প্রেমভরে, বেরূপ গাঢ় আলিঙ্গনদান করিতে; এক্ষণে, এই শালালি রুক্ষকে, উপপতি ভাবিয়া, সেইরপ গাঢ় আলিখনদান কর। সে ভয়ে অগ্রসর হইতে ন। পারিলে, যুগদতেরা, যুগাবিহিত প্রহার ও মথোচিত তিরস্কার করিয়া, বলপূর্ব্বক, তাহাকে আলিপন করায়; তাহার সর্ব্ধ শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়; অবিশ্রান্ত শোণিতভাব হইতে থাকে; দে, যাতনায় অস্থির ও মৃতপ্রায় হইয়া, অতিকরুণ স্বরে, বিলাপ, পরিতাপ, ও অনুতাপ করিতে থাকে। এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া, কোনও স্ত্রীলোকেরই, অকিঞ্চিৎকর, ক্ষণিক স্কুখের অভিলাষে, পর পুরুষে উপগতা হওয়া উচিত নহে' ইত্যাদি।

ব্যভিচারিণীর ভ্য়ানক শান্তিভোগর্তান্ত শ্রবণে, কথকচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদাসী, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যাহা করিয়াছি, তাহার আর চারা নাই; অতঃপর, আর আমি, প্রাণান্তেও, পর পুরুষে উপগতা হইব না'। সে দিন, সন্ধ্যার পর, তিনি, পূর্ববৎ, শিরোমণি মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া, যথাবৎ আর আর পরিচর্য্যা করিলেন; কিন্তু, অস্থান্থ দিবসের মত, তাহার চরণসেবার জন্ম, যথাসময়ে, তদীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন না।

শিরোমণি মহাশয়, কিয়ৎ ক্ষণ, অপেক্ষা করিলেন; অবশেষে, বিলম্ব দর্শনে, অধৈয়্য হইয়া, তাঁহার নামগ্রহণ পূর্ব্বক, বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন। দেবাদাসী, গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, ঘারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন; এবং, গলবন্ত্র ও ক্রতাঞ্চলি হইয়া, গলদঞ্চ লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিলেন, 'প্রভা। ক্রপা করিয়া, আমায় ক্ষমা করুন। সিমুল গাছের উপাখ্যান শুনিয়া, আমি ভয়ে মরিয়া রহিয়াছি; আপনকার চরণসেবা করিতে, আর আমার, কোনও মতে, প্রার্ত্তি ও সাহস হইতেছে না। না জানিয়া যাহা করিয়াছি, তাহা হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাইব, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়াছি'।

দেবাদানীর কথা শুনিয়া, পণ্ডিতচুড়ামণি শিরোমণি মহাশয়
শয়্যাহইতে গাত্রোখান করিলেন; এবং, দারদেশে আসিয়া, সেবাদানীর হস্তে ধরিয়া, সহাস্থ্য মুখে কহিলেন, 'আরে পাগলি! ভুমি এই ভয়ে আজ শয়্যায় য়াইতেছ না? আমরা, পূর্ব্রাপর, য়েরপ বলিয়া আসিতেছি, আজও সেইকপ বলিয়াছি। সিমুল গাছ, পূর্বের, এরপ ভয়কর ছিল, য়থার্থ বটে; কিন্তু, শরীরের য়র্বণে য়র্বণে, লৌহময় কন্টক সকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে, সিমুল গাছ তেল হইয়া গিয়াছে; এখন, আলিকন করিলে, সর্ব্ব শরীর শীতল ও পুলকিত হয়'। এই বলিয়া, অভয়প্রদান ও প্রলোভনপ্রদর্শন পূর্ব্বক, শয়্যায় লইয়া গিয়া, গুণমণি শিরোমণি মহাশয় ভাঁহাকে, পূর্ব্ববৎ, চরণসেবায় প্রয়ন্ত করিলেন।

পূর্ব বারে, অমার্জ্জনীয় অনবধানদোষ বশতঃ,নির্দ্দেশ করিতে বিশ্বত হইয়াছি, এ জন্য, ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক, বিনয়নত্র বচনে নিবেদন করিতেছি, বেচপ বিদ্যাবাগীশ দলের যেরূপ গুণকীর্ত্তন করিলাম, তাহাতে কেহ এরূপ না ভাবেন, আমাদের মতে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্র-দায়ের সমস্ত লোকই একবিধ, তাঁহাদের মধ্যে ইতরবিশেষ নাই। আমরা, সরল হৃদয়ে, ধর্মপ্রমাণ নির্দেশ করিতেছি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ে এরূপ অনেক মহাশয় ব্যক্তি আছেন যে, তাঁহাদিগকে দেখিলে, ও তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলে, অন্তঃকরণ প্রক্নত প্রীতি-রুদে পূর্ণ, ও প্রভূত ভক্তিরুদে আর্দ্র, হয়। তাঁহারা, যশোহর ধর্মরক্ষিণী সভার আজ্ঞাবহ দলের ন্যায়, বা্হ্যজ্ঞানশূন্য নহেন। তাঁহাদের সদসদ্বিবেক, উচিতার্চিত্বিবেচনা প্রভৃতি, এ কাল পর্যান্ত, লয় প্রাপ্ত হয় নাই। তুচ্ছ লাভের লোভে, অবলীলা ক্রমে, ধর্মাধর্মবিবৈ-চনায় বিসর্জ্জন দিতে পারেন, তাঁহারা সেরূপ প্রকৃতি ও সেরূপ প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই।

> সন ১২৯১ সাল। ২৫ আশ্বিন।

# মাননীয় ঐীযুক্ত বাবু তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণীসভাসম্পাদক মহাশয় সমীপেয়ু

#### সবিনয়ং সবহুমানং নিবেদনম্

গৌড় দেশের সর্কপ্রধান সমাজ নবদীপের সর্কপ্রধান সার্ভ শ্রীন শ্রীয়ক ব্রজনাথ বিভারত্ন ভটাচার্য্য, বিধবাবিবাহের অশাদ্রীয়তা প্রতিপন্ন করিবার নিগিত্ত, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনে, সংস্কৃত ভাষায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সমাচারচন্দ্রিকানামক সংবাদপত্রের ৭০ ভাগের ১২১ সংখ্যায়, তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। এই চমৎকারিণী বক্তৃতা, যথোচিত যত্ন ও দবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, পাঠ করিয়া, আমার অন্তঃকরণে যে সমন্ত ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তৎসমুদয়, লিপিবদ্ধ করিয়া, ব্রজবিলাস নামে, মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। গ্রন্থের অধিকতর গৌরবর্বন্ধনবাসনায়, এই অপূর্ব্ব মহাকাব্য, শ্রীমতী কুশাহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা দেবীর অতিকমনীয় কোমলতম চরণকমলে, চন্দনচর্চ্চিত কুমুমাঞ্জলি স্বরূপ, সমর্পিত হইতেছে। আপনি, দয়। প্রদর্শন পূর্ব্বক, এই অতি অকিঞ্চিৎকর অথচ অতি মনোহর উপহারপ্রদানবার্ত্তা শ্রীমতী সভা দেবীর প্রবণগোচর করিলে, আমি নিরতিশয় অনুগৃহীত হইব। কিমধিকেনেতি!

সন ১১৯১ সাল ১লা আশ্বিন।

> সন্মগ্রহপ্রত্যাশাপরস্থ কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য

# বুজবিলাস।

#### প্রথম উল্লাস।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব বেহুদা পণ্ডিত।
আপাদমন্তক গুণ রতনে মণ্ডিত।
শুভ ক্ষণে তাঁরে মাতা ধরিলা উদরে।
নাহি দেখি সম তাঁর ভুবন ভিতরে॥
বুদ্ধির তুলনা নাই যেন রহস্পতি।
ক্রপের তুলনা নাই যেন রতিপতি॥
রসিকের চুড়ামণি সর্বগুণাকর।
স্থানীলের শিরোমণি দয়ার সাগর॥
স্থবোধের অগ্রগণ্য দানে কর্ণ প্রায়।
যেই যে বিধান চায় সেই তাহা পায়॥
এ বিষয়ে কেহু নাহি তাঁহার সমান।
এক মাত্র তিনি নিজ উপমার স্থান॥
তাঁহার গুণের কিছু করিব বর্ণন।
অবহিত চিত্তে সবে করহ প্রবণ॥

যদি আপনারা বলেন, তুমি কে হে বাপু; ভোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা কেন। তুমি, বামন হয়ে, আ**কাশে**র চাঁদ ধরিতে চাও। ভোমার এমন কি ক্ষমতা, যে তুমি বিশ্ববিজয়ী দিশাজ পণ্ডিতের গুণ বর্ণন করিবে। আমার উত্তর এই, সবিশেষ না জানিয়া শুনিয়া, সহসা আমায় হেয়জ্ঞান করিবেন না। আমি এক জন; যথার্থ কথা বলিতে গেলে, আমি নিতান্ত যেমন তেমন এক জন নই। আমার পরিচয় শুনিলে, আপনারা চমকিয়া উঠিবেন, সে বিষয়ে এক কড়ারও সংশয় নাই। 'বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরিতে চাও', এ কথাটি, বোধ হয়, আপনারা ঠাটা করিয়া বলিয়াছেন। আমি কিন্তু, ঠাট্রা না ভাবিয়া, শ্লাঘা জ্ঞান করিতেছি। আমাদের বংশমর্যাদা অতি বেয়াড়া। বামন বংশের আদিপুরুষ ভারতবর্ষের পঞ্চম অৰতার। তিনি, ত্রিলোকবিজয়ী বলি রাজার যজ্ঞকেত্রে উপস্থিত হইয়া, কি ফেসাৎ, কি কারখানা, করিয়াছিলেন, তাহা কি কখনও আপনাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই।

> বাপ কা বেটা সিপাহী কা ঘোড়া কুছ না রহে তব ভি থোড়া।

বদিও, যুগমাহাত্ম্যে, আদিপুরুষের সম্পূর্ণ ক্ষমত। আমাদের না থাকে, কিছু ত থাকিবে। তিনি এক পদে সমস্ত আকাশমণ্ডল আক্রমণ করিয়াছিলেন; আমরা কি, তাঁহার বংশের তিলক হইয়া, আকাশমণ্ডলের এক অংশেও হাত বাড়াইতে পারিব না। অবশ্য পারিব। আর, ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, আমি যাঁহাকে ধরিতে চাহিতেছি, তিনি আকাশের চাঁদ নহেন, নদিয়ার চাঁদ (১)। শদিয়ার চাঁদকে ধরিতে যাওয়া, আমার মত বেহুদা বাহাছরের পক্ষে, নিতান্ত অসংসাহসিকের কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না।

এক সময়ে, চৈতন্ত দেব, নিদিয়ার টাঁদ বলিয়া, খ্যাত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁর রঙটা বেস ফরসাছিল, তাই তাঁকে নিদয়ার চাঁদ বলিত। যথার্থ গুণ প্রকাশ অন্থসারে বলিতে গেলে, বিভারত্ন খুড়ই নিদয়ার প্রকৃত চাঁদ। নিদয়ার চাঁদ, অর্থাৎ নিদয়া উজ্জ্বল করিয়াছিলে। তাঁহার পূর্বের, রঘুনাথ, জগদীশ, গদাধর, রঘুনন্দন প্রভৃতি নিদয়াকে যেমন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, প্রীমান্ বিভারত্ন খুড়, নিজগুণে, তদপেক্ষা শত সহস্র গুণে, অধিক উজ্জ্বল করিয়াছেন। বলিতে কি, খুড় যে এত বড় ভাগ্যধর হেবন, ইহা, ক্ষণ কালের জন্তে, আমাদের কাহারও থেয়ালে আইনে নাই।

<sup>(&</sup>gt;) आमि व ख्रा, श्रीमान वक्षनाथ विमानिष्ठ क निष्मांत हाँ में व निर्मान किन्छ, श्रीमधी यर्गाह्त हिम्मुधर्म्भ किनी मछ। रामने, हेिष्ट र्स्स, श्रीमाण् छूपनरमाहन विमानिष्ठ किन निर्मान किन प्रांचित । उप्ताहित विमानिष्ठ छेला हिंधा है ज्ञाहित किन हिम्मे किन विन प्रांचित । उप्ताहित किन हिम्मे किन विमानिष्ठ छेला है विमानिष्ठ है विमानिष्ठ छेला है विकास किन विमानिष्ठ छेला है विमानिष्ठ है कि स्वाहित हों में विमानिष्ठ छेला है विमानिष्ठ है कि स्वाहित हों में विमानिष्ठ है कि स्वाहित है कि

দ্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষ্ম্ম ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্যের কথা দেবভার। জানেন না, মান্ত্র্যে কেমন করিয়া জানিবে।

ইতি পূর্বের বলিয়াছি, আমার পরিচয় শুনিলে, আপ-নারা চমকিয়া উঠিবেন। কিন্তু, অন্যমনক হইয়া, এ পর্য্যন্ত আত্মপরিচয় দিতে পারি নাই। এজন্য, যদিও আপনারা, সাহস করিয়া, মুখ ফুটিয়া বলিতে না পারুন, মনে মনে বিরক্ত হইতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। বোধ করি, পরি-চয় দিতে বিলম্ব করা আর, কোনও মতে, উচিত হইতেছে না। যেরপ দেখিতেছি, তাহাতে, আমি কে, ও কি ধর-ণের জানোয়ার, তাহা জানিবার জন্য, আপনারা ছটফট করিতেছেন। যদি বলেন, তবে পরিচয় দিতে এত বিলম্ব ও আড়মর করিতেছ কেন। তাহার কারণ এই, পরিচয় দিলেই, ভুর ভাঙিয়া যাইবে; তাহা অপেকা, চালাকি ও গোলমাল করিয়া, যত ক্ষণ আপনাদিগকে ফাঁকি দিতে পারি, সেই লাভ, সেই বাহাত্রর। যদি বলেন, লোককে ফাঁকি দেওয়া কি ভাদের কর্ম। এ বিষয়ে বক্তব্য এই. আপনারা ভদ্র কাহাকে বলেন, তাহা আমি জানি না। অভিধানে ভদ্র শব্দের যে অর্থ শিখিয়াছিলাম, দে অর্থের ভদ্র শব্দে নির্দেশ করিতে পারা যায়, এরূপ লোক দেখিতে পাই না। তবে

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্ততদেবেতরো জনঃ। ইতর লোকে ভদ্র লোকের দৃষ্টান্তের জন্মবর্তী ২ইগ্রা চলিয়া **থাকে।**  এই ব্যবস্থা অনুসারে, আমরা, আমান্ নিরার চাঁদ বিছারন্ধ খুড় প্রভৃতি, এ কালের ভদ্রশব্দবাচ্য, মহাপুরুষদিগের
দৃষ্ঠান্ত অনুসারে, চলিডে শিখিতেছি। কিছু কাল অভ্যাস
করিলে, হয় ত, ব্যুৎপত্তিবলে, তাঁহাদের ঘাড়ে চড়িয়া
বিসিব। ইহার পর, আর তাঁহারা আমাদের কাছে কলিকা
পাইবেন না।

বাঁশের চেয়ে কন্চি দড়। শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী॥

আমি বড় মজার লোক, বাজে গোল করিয়া, মিছা সময় নফ করিতেছি। পরিচয় দিতে আর বিলম্ব করা, বোধ হয়, ভাল দেখাইতেছে না। পাঠক মহাশয়েরা শুমুন, আমি কে। শুনিয়া কিন্তু, আপনারা অবাক্ হইবেন,

# আমি উপযুক্ত ভাইপো।

কেমন, এখন, আমি কে, চিনিলেন। যদি কেই বলেন, চিনিতে পারিলাম না; তাঁর বাপ নির্বাংশ ইউক। কি পাপ! কি বালাই! কি বিড়য়না! অনায়াসে, আমার পরম রমণীয় প্রফুল্ল মুখকমল হইতে, অতি বিষম অস্ভি-সম্পাতবাক্য বিনির্গত হইল। অথবা, সে জন্যে ভাবনাই বা কি; কলিকালে ত অভিসম্পাত কলে না; যদি কলিত, রক্ষা থাকিত না। বিছ্যাভুড়ভুড়ি বিছ্যাবাগীশ খুড় মহা-শয়েরা, কথায় কথায়, অভিসম্পাত দিয়া থাকেন। তাহাতে, এ পর্য্যস্ত, কার কি হয়েছে। চুলায় যাউক, আর বাজে কথায় কাজ নাই।

যদি বলেন, তুমি এত কাল কোথায় ছিলে। তুমি যে আজও নরলোকে বিরাজমান আছ, তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই কেন। ইহার উত্তর এই, আমি অজগরের ফ্রায় অলস, কুন্তুকর্ণের স্থায় নিদ্রালু; সহজে নড়িতে চড়িতে ইচ্ছা করে না; আর, নিদ্রাগত হইলে, সহজে নিদ্রোভন্ধ হয় না। বিবেচনা করিতে গেলে, আমি এক রকম খুব সুখে কাল কাটাইতেছি। তবে কি জানেন, জ্রীমান্ বিভাবাগীশ খুড়দের বাড়াবাড়ি দেখিলে, উপযুক্ত ভাইপো হইয়া, উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, ধর্মবহির্ভূত ব্যবহার হয়। এজন্য, বহুবিবাহ বিষয়ক বিচারের সময়, মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীমান্ তারানাথ তর্কবাচম্পতি ভট্টাচার্য্য খুড় মহাশয়কে কিছু উপদেশ দিয়াছিলাম। সম্প্রতি, মহামহো-পাধ্যায় পূজ্যপাদ নদিয়ার চাঁদ শ্রীমান্ ব্রজনাথ বিস্তারত্ন ভট্টাচার্য্য খুড় মহাশয়, বিধবাবিবাহ বিষয়ক বিচার উপ-লকে, যে অদৃষ্টচর, অঞ্তেপ্র পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়া-ছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু উপদেশ না দিলে, আমার মত যথার্থ উপযুক্ত ভাইপোর উপর, পক্ষপাতিতা দোষের আরোপ হইতে পারে; নিরবচ্ছিন্ন সেই ভয়ে, বিস্তারত্ন খুড়কে উচিত মত উপদেশ দিতে, বদ্ধপরিকর হইলাম।

ইতি প্রীব্রজবিলাদে মহাকাব্যে কস্মচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্থ কুর্তো প্রথম উল্লাসঃ।

## দ্বিতীয় উল্লাস।

শুনিয়াছিলাম, নবদ্বীপ গৌড় দেশের সর্বপ্রধান সমাজ। শ্রীমান্ ব্রজনাথ বিজ্ঞারত্ন খুড় সেই সর্ব্বপ্রধান সমাজের সর্ব্ব-প্রধান স্মার্ড। সূত্রাং, এ দেশে, স্মৃতিশান্ত বিষয়ে, বিজ্ঞারত্ন খুড়র জুড়ি নাই। তিনি যে ব্যবস্থা দেন, তাহা, বেদবাক্যের ত্যায়, অভ্রান্ত ও অকাট্য; কেহ, সাহ্স করিয়া, তাহাতে দোষারোপ করিতে অগ্রসর হয় না। তাঁহার বিষয়ে অনেক প্রশংসার কথা শুনিতাম: এবং. শুনিয়া শুনিয়া, তাঁহার উপর বেয়াড়া ভক্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু, কখনও তাঁহাকে পাপচকে নিরীক্ষণ করি নাই। এজন্য, সদা দর্মদা মতলব করিতাম, যেরূপে পারি, একবার এমান निष्यात हाँ मिटक नयन शाहित कतिया, गानवज्य नकल করিব। দৈবযোগে, এক দিন, অশুভ ক্লণে, বিনা চেম্টায়, তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া কিন্তু, আমার পূর্ব-সঞ্চিত ভক্তিভাব উডিয়া গেল। অবাক ও হতজান হইয়া. ভাবিতে লাগিলাম, ও মা! ইনিই ব্ৰজনাথ বিজ্ঞারতঃ; ইনিই এ দেশের সর্ব্ধথান সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্ড; ইঁহারই এত প্রশংসা শুনিতাম; ইঁহাকেই এত দিন এত ভক্তি করিতাম। বলিতে কি, আমার মনটা বেয়াড়া খারাপ इहेशा (शन।

আমি পূর্বে কখনও বিভাসাগরকে দেখি নাই। এক দিন ইচ্ছা ছইল, সকলে লোকটার এত প্রশংসা করে,

অতএব, ইনি কিরূপ জানোয়ার, আজ একবার দেখিয়া আদিব। তাঁহার আবাদে উপস্থিত হইলাম। অবারিত দ্বার, কেছ বারণ করিল না; একবারে উপরে উঠিয়া, তাঁহার ঘরে প্রবিষ্ট ছইলাম; দেখিলাম, লোকারণ্য। এক টেবিলের চারি দিকে, সাত আট জন বসিয়া আছেন; আর এক দিকে. প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহানের এক জনকে জিজ্ঞাদা করাতে, তিনি কহিলেন, এটি বিজ্ঞা-সাগর, ঐটি ভাটপাড়ার আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, ঐটি নব-দ্বীপের প্রধান স্মার্ভ ভেজনাথ বিছারত। প্রবণমাত্র, এক উজোগে হই মনকামনা পূর্ণ হইল, এই ভাবিয়া, আহলাদে গলাদ হইলাম। বিছারত্ব ও বিছাসাগর, উভয় জানো-श्रांत्ररकरे, किय़ कर्न, अनिभिष नय़त्न, नित्रीकर्न कत्रिनाम। দেশিলাম, জ্রীমানু বিদ্যারত্ব খুড়, উকীলের মত, বক্ততা করিতেছেন; বিদ্যাদাগর বাবাজী, জজের মত, ভাঁহার বক্তৃতা শুনিভেছেন। উপবিষ্ট বিষয়ী লোক গুলি বিদ্যা-রত্নকে লইয়া আদিয়াছেন। দণ্ডায়মান লোকগুলি বিস্তা-সাগরের নিকটে আদিয়াছিলেন: আজ আপনারা যান বলিয়া. তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়াছেন; তাঁহারা, চলিয়া না গিয়া, দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছেন। প্রায় হুই ঘণ্টা কাল, যাহা দেখিলাম, শুনিলাম, ও বুৰিলাম; পাঠক-বর্গের অবগতি জন্য, দে সমস্ত সংক্ষেপে উল্লিখিড इरेटिइ ।

সাতকীরার জমীদার বারু প্রাণনাথ চৌধুরীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার ছই স্ত্রী ও চারি পৌত্র বিস্তমান। ছই জীর গঠজাত হই পুজ, হই হই পুজ রাখিয়া, পিতার জীবদশায়, প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক পুজের হৃটি ওরস পুজ, এক পুজের হৃটি দভক পুজ। গুরস পোজের উপনয়ন হয়য়ছে। প্রাণনাথ বাবুর আদ্ধ কে করিবেন, এ কথা উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের গুরুদেব প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জানকীজীবন ন্যায়রত্ম ব্যবস্থা দেন, উপনীত দত্তক পৌজ আদ্ধ করিবেন। তদস্থসারে, দত্তক পৌজ, চতুর্থ দিবসে, প্রাণনাথ বাবুর আদ্ধ করিলেন। আদ্ধনতায়, জনেক বড় বড় বিভাবাগীশ খুড়, উপস্থিত থাকিয়া, কার্য্য সম্পন্ন করেন, এবং, এই আদ্ধ শাস্তের বিধি অন্থসারে অন্নষ্ঠিত হইল, এই মর্মের এক ব্যক্ছাপত্রে স্ব স্থ নাম স্বাক্ষর করিয়া, বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

অনুপনীত পৌলের পিতামহী, সপত্নীর পৌল শ্রাদ্ধ
করিল, তাঁহার পৌল শ্রাদ্ধ করিতে পাইল না, ইহাতে
ক্রতিশার অসন্তুই হইলেন, এবং দত্তক পৌলের ক্রত শ্রাদ্ধ
শাস্ত্রনিদ্ধ হয় নাই, ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার
নিমিত্ত, বড় বড় বিজ্ঞাবাগীশ খুড়দিগকে ডাকাইলেন।
ইহা কাহারও অবিদিত নাই, বিজ্ঞাবাগীশ খুড় মহাশরেরা
ব্যবহা বিষয়ে কম্পতিরু। কম্পতরুর নিকটে যে ঘাহা
প্রার্থনা করে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ,
বিজ্ঞাবাগীশ খুড়দের নিকটে যে যেরূপ ব্যবহা চায়, সে
তাহা পান্ধ, কেছ কখনও বঞ্জিত হয় না। তবে একটু
বিশেষ এই, কম্পতরুর নিকট তৈলবট দাখিল করিতে

হয় না; বিছাবাগীশ খুড়রা, বিনা তৈলবটে, কাহারও উপর
নেক নজর করেন না। যাহা হউক, তাঁহাদের দয়াগুণে
ত উপদেশবলে, একাদশ দিবদে, পুনরায় প্রাণনাথ বাবুর
আদ্ধ হইল। অনেকের ভাগ্যে একটা আদ্ধই জুটিয়া উঠে
না; প্রাণনাথ বাবুর কি দৌভাগ্য, তিনি অনায়াদে, উপগ্যুপরি, হুইটা আদ্ধ ভোগ করিলেন। এই আদ্ধনভাতেও,
বড় বড় বিজাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা, উপস্থিত থাকিয়া,
কার্য্য শেষ করিয়া, বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

আদ্ধের পরেই, প্রাণনাথ বাবুর সমস্ত বিষয় চবিশ পরগণার কালেক্টর সাহেবের হত্তে গেল। ছুই আদ্ধই. বাজারে দেনা করিয়া, সম্পাদিত হইয়াছিল: এজন্য, উভয় পক্ষকেই, আদ্ধের খরচের জন্য, কালেক্টর দাহেবকে कामाहेट हरेल। जिनि कहिटलन, এक वांग्रेट এक ব্যক্তির হুই আদ্ধ কেন হইল, ইহার কারণ না জানাইলে, তিনি টাকা দিতে পারিবেন না। দত্তকপক্ষীয়েরা. বিজ্ঞাসাগরের নিকটে গিয়া, যাহাতে তাঁহারা টাকা পান, তাহার উপায় করিয়া দিতে বলিলেন। বিজ্ঞাসাগর, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, কহিলেন, আপনাদের টাকা পাইবার কোনও প্রতিবন্ধক দেখিতেছি না। আপনারা যথা-শাস্ত্র কার্য্য করিয়াছেন। আপনারা কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন, গুরুদেব জানকীজীবন ন্যায়রত্ব আদেশ করিয়া-ছিলেন; তদমুদারে, আপনারা চতুর্থ দিবদে আদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহাতেও যদি তিনি ওজর করেন, জ্মামায় বলিবেন, আমি উপায় করিয়া দিব। ভাঁছারা,

বিষ্ঠাদাগরের উপদেশ অন্থদারে, কালেক্টর দাহেবকে জানাইলেন।

প্রথম শ্রাদ্ধ শাস্ত্র অমুসারে হয় নাই, এজন্য আমাদিগকে, একাদশ দিবসে, পুনরায় শ্রাদ্ধ করিতে হইয়াছে,
ইহা ভিন্ন দিতীয় পক্ষের আর জবাব দিবার পথ ছিল না।
স্বতরাং, প্রথম শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ, দিতীয় শ্রাদ্ধ শাস্ত্র অসুসারে
হইয়াছে, এই মর্ম্মের ব্যবস্থাপত্র সংগ্রাহ আবস্যুক হইয়া
উঠিল। তাঁহারা অধমতারণ ব্রজনাথ বিভারত্ন শুড়র
শরণাগত হইলেন। বিভারত্ন তাদৃশ ব্যবস্থা দিতে সন্মত
হইলেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে বিভাসাগরের নিকটে
আসিয়া কহিলেন, আমি একটি ব্যবস্থার কথা বলিব,
শ্রুনিয়া আপনাকে সন্মতি দিতে হইবেক। বিভাসাগর
কহিলেন, আপনকার যাহা বক্তব্য আছে, বলুন। তদমুসারে, বিভারত্ব বিভাপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিরৎ কণ পরে, বিভারত্ব এমন একটি বচন আরতি করিলেন যে, তাহা দারা, প্রথম প্রাদ্ধ অসিদ্ধ ও দিতীয় প্রাদ্ধ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া, বোধ হইতে পারে। এই বচন শুনিয়া, বিভাসাগর বিভারত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ও পক্ষের ব্যবস্থা কি দেখিয়াছেন। বিভারত্ব জ্যানবদনে উত্তর করিলেন, দেখিয়াছি কি, আমি ঐ ব্যবস্থায় নাম স্বাক্ষর করিয়াছি। বিভাসাগরের বোধ ছিল, বিভারত্ব ঐ ব্যবস্থায় সমত নহেন, এজন্য বিপরীত পক্ষের সমর্থন করিতেছেন। বিভারত্ব পূর্বে ব্যবস্থায় নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, এখন আবার ঐ ব্যবস্থায় দোষারোপ করিয়া,

বিপরীত পক্ষের পোষকতা করিতে প্রবৃত হইয়াছেন; ইহা বুঝিতে পারিয়া, তিনি কিয়ৎকণ হতবুদ্ধির মত হইরা রহিলেন, অনন্তর বিঞারত্নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনি চান কি; আপনি ত বড় মজার লোক; পূর্বে যে ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিয়াছেন, এখন আবার, ঐ ব্যবস্থা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া, বিচার করিতে বনিয়াছেন। আপ-নাকে জিজ্ঞাসা করি,যখন পূর্বে ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করেন, তথন কি এ বচনটি আপনকার উপস্থিত হয় নাই। বিভারত্ন, সহাস্থ বদনে, উত্তর করিলেন, ব্যবস্থা দিবার সময় কি অত বচন ফচন দেখা যায়। এই অন্তুত কথা শুনিয়া, বিজ্ঞা-সাগর কহিলেন, বিভারত্ন মহাশয়, ও কথা উলৈঃ খরে কহিবেন না। ঐ দেখুন, ন্যুনাধিক পঞ্চাশ জন ভদ্ৰ লোক দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতেছেন। ইঁহারা নানা স্থানের লোকঃ এখান হইতে বহির্গত হইয়াই, বলিতে আরম্ভ করিবেন, নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ভ আপন মুখে করুল দিলেন, ব্যবস্থা দিবার সময় বচন ফচন দেখা যায় না। ব্যবস্থা দেওয়া আপনকার জীবিকা; কিন্তু, এ কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত ছইলে, আপনকার জীবিকার হানি হইবেক। এই বলিয়া, বিজ্ঞাদাগর দণ্ডায়মান লোক গুলির দিকে চাছিয়া ক**হিলেন**, আমি আপনাদের নিকট এই ভিক্ষা চাহিতেছি, আপনারা এ কথা কোথাও ব্যক্ত করিবেন না; করিলে, ভ্রাহ্মণের অন্ন মারা যাইবেক।

ইহা কছিয়া, বিভাসাগর বিভারত্নকে বলিলেন, বিভারত্ন মহাশয়, আপনিও কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছেন, সামিও কিছু শিখিয়াছি; আপনি যদি পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন, আমিও পারি। কিন্তু, ওরপ পরিচয় দেওয়া দ্রে থাকুক, যদি কেহ আমাকে ত্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাবে, তাহাতে আমার যৎপরোনাস্তি অপমান বোধ হয়। বলিতে কি, আপনাদের আচরণের জন্যে, ত্রাহ্মণজাতির মান একবারে গিয়াছে। আর আপনকার বিল্লাপ্রকাশের প্রয়োজন নাই; যথেই হইয়াছে; স্বস্থানে প্রস্থান করুন। এই বলিয়া, বিল্লাসাগর তাঁহাকে ও তাঁহার সমভিব্যাহারী মহাশয়দিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। আমরাও সকলে, দেখিয়া শুনিয়া, অবাক্ হইয়া, চলিয়া গোলাম।

নবদীপ এ দেশের সর্বপ্রধান সমাজ; বিজ্ঞারত্ন সেই
সর্বপ্রধান সমাজের সর্বপ্রধান মার্ভি বলিরা গণ্য ও মান্তা;
তাঁহার চাঁদমুখে স্বকর্ণে শুনিলাম, ব্যবস্থা দিবার সময়,
বচন কচন দেখা যায় না। জানকীজীবন ন্যায়রত্ন যথাশাস্ত্র
ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। বিজ্ঞারত্ন খুড় পূর্ব্বে ঐ ব্যবস্থায়
নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন; কিন্তু, অপর পক্ষের নিকট হইতে,
পছন্দসই তৈলবট হস্তগত করিয়া, আজ আবার ঐ ব্যবস্থা
অব্যবস্থা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রব্ত। এ দেশের মুখে
ছাই; এ দেশের সর্ব্বপ্রধান সমাজের মুখে ছাই; এ দেশের
সর্বপ্রধান সমাজের সর্বপ্রধান সার্ভের মুখে ফুল চন্দন।
যাঁহাদের এরপ ব্যবহার, তাঁহাদের সহিত কিরপ ব্যবহার
করা উচিত ও আবশ্যক, এ হতভাগা দেশের হতভাগা
লোকের সে বোধও নাই, সে বিবেচনাও নাই।

ইতি এজবিলাদে মহাকাব্যে কস্থচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্থ কতে।

ভিতীয় উলাদঃ।

## তৃতীয় উল্লাস।

কিছু দিন হইল, নলডাঙ্গার চেঙনা রাজা বিধবার বিবাহ
দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম
ও দেশাচারবিরুদ্ধ ধর্ম; তিনি দে বিষয়ে হাত দিয়াছেন;
এজন্য, তাঁহাকে জব্দ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, জ্রীমতী
যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার ধর্মপরায়ণ বিচক্ষণ সভ্য
মহোদয়েরা, নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত শ্রীমান্ ব্রজনাথ বিগ্রারত্ম প্রভৃতি লয়োদর খুড় মহাশয়দিগকে সভায় আহ্বান
করিয়াছিলেন। বিগ্রারত্ম খুড়, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রদিদ্ধ
নহে, এই মর্মে এক ব্যবস্থা লিখিয়া, সমবেত সভ্যগণ
সমক্ষে, পাঠ করিয়াছেন। ঐ ব্যবস্থা দেখিয়া, আমি যৎপরোনান্তি আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। ব্যবস্থা দিবার
সময় বচন কচন দেখা যায় না, পূর্ব্বে তাঁহার চাঁদমুখে এই
যে অতি প্রশংসনীয় কমনীয় সাধু ভাষা শুনিয়াছিলাম,
ঐ ব্যবস্থা সর্বাংশে তদমুযায়িনী হইয়াছে, ইহা দেখাইবার
নিমিত্তই, আমার এই উজোগ ও আড্মর।

সর্বপ্রধান সমাজের সর্বব্রেধান স্মার্ক্ত শ্রীমান্ বিভারত্ব খুড়, বিধবাবিবাছ শান্তবিরুদ্ধ কর্ম, ইহা প্রতিপন্ন করি-বার নিমিত্ত, কোমর বাঁধিয়াছেন। এ বিষয়ে বিভাসাগরের প্রচারিত পুস্তক খানি, একবার, মন দিয়া, আগাগোড়া দেখা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক ছিল। ইহা যথার্থ বটে বিভাসাগর, তাঁহাদের মত, বেহুদা পণ্ডিত নহেন; তাঁহাদের মত, বেয়াড়া ধর্মনিষ্ঠ নহেন; তাঁহাদের মত, শাধুসমাজের অনুগত ও আজ্ঞান্তবর্ত্তী নহেন; তাঁহাদের মত, **সাধুসমাজের অভিমত নির্মাল সনাতন ধর্মের রক্ষা বিষয়ে** তৎপর ও অগ্রসর নহেন। এমন কি, পবিত্র সাধুসমাজের প্রাতঃ স্মরণীয়, বহুদর্শী, বিচক্ষণ চাঁই মহোদয়েরা তাঁহাকে পৃষ্টান পর্যন্ত বলিয়া থাকেন। স্তরাং, তিনি এীমান্ বেজনাথ বিভারত্ন খুড় প্রভৃতি, দাধুসমাজে প্রতিষ্ঠিত, মহা-মহোপাধ্যায়, মহাপুরুষদিগের সঙ্গে গণনীয় হইবার যোগ্য ব্যক্তি নহেন। কিন্তু, ইহাও দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞাদাগর লিখিতে পড়িতে এক রকম বেদ মজবুত; যখন যাহা লিখেন, তাহা সহসা কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। যাঁহাদিগকে সকলে, বাস্তবিক ভাল লোক বলিয়া, প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাদৃশ পণ্ডিতগণের মুখে শত সহস্র বার শুনিয়াছি, বিজ্ঞাসাগর বিধবাবিবাহ বিষয়ে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাছাতে দোষারোপ করিবার পথ নাই। বিভারত্বের ব্যবস্থা দেখিয়া, স্পাষ্ট প্রতীয়মান হই-তেছে, ঐ অপবিত্র পুস্তক, কিমান্ কালেও, ভাঁহার পবিত্র দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। অথবা, তিনি সর্ব্বপ্রধান সমা-জের সর্বপ্রধান স্মার্ত্ত। স্মৃতি শাস্ত্রে তাঁহার অবিদিত কি আছে। সমুদার স্মৃতি শাস্ত্র, তাঁহার দিব্য চক্ষুর উপর, সর্ব ক্ষণ, নৃত্য করিতেছে। এমন স্থলে, স্মৃতি শাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে, বিভাপ্রকাশ আবশ্যক হইলে, বিভাসাগ-রের পুস্তক চুলায় যাউক, কোনও পুস্তক দেখিবার কোনও मद्रकांत्र करत्र ना । थन्त्र मर्द्धश्रीमा ममाज नवहीर्थ ! धना কণজন্মা বজনাথ! ধন্য দেবহুর্লভ বিছ্যারত্ন উপাধি!

আমি, এ যাত্রায়, জীমান্ বিভারত্ন খুড়র সঙ্গে রীতি-মত বিচার করিতে প্রবৃত্ত নহি। যদি কোনও মুখআলগা লোক, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, অম্লান বদনে, বলিয়া বদেন, তবে তুমি ভয় পাইয়াছ। তাঁহার প্রতি আমার বক্তব্য এই, আমি বড় ডাঙপিটে, কোনও কারণে ভয় পাইবার ছেলে নই। উপযুক্ত ভাইপো, খুড়র সঙ্কে, বিচার করিতে পিছপাঁও হইবেন, যদি কেছ, ভুল জ্রান্তি-তেও, সেরপ ভাবেন, তিনি যত বড় ধনী, যত বড় মানী, যত বড় বিলান্, যত বড় বুদ্ধিমান্, যত ৰড় হাকিম, যত বড় আমলা, যত বড় তেঁদড়া, যত বড় বেদড়া হউন না কেন, তাঁহার মনোহর গাল, বসরাই গোলাপের মত টুকটুকেই হউক, আর রামছাগলের মত চাঁপদাড়িতে সুসজ্জিত 😘 সুশোভিতই হউক, ঠান ঠান করিয়া, দশ বার জোড়াকড় মারিয়া, সেই বেআদবকে, চিরকালের জন্যে, হুরস্ত করিয়া দিব। ইহার জন্যে যদি, জীমতী যশোহরহিন্দুধর্ম্ম किली সভা দেবীর স্ক্রম বিচারে, ও অকাট্য ফয়তা অনুসাহর, ক্রমান্বয়ে ছয় মাস, ফাঁসি যাইতে হয়, তাহাও মঞ্জর। স্পান্তি যে কেবল মুখে আক্ষালন করিতেছি, কেহ যেন তাহা না ভাবেন। ইতিপূর্বে, জ্রীমান্ তর্কবাচম্পতি খুড়র সঙ্গে কেমন হুড়হড়ি করেছি, তাহা কি আপনারা জানেন না, না কখনও শুনেন নাই। এ যাত্রায়, খুড়র কাছে হই চারিটি প্রশ্ন করিব। ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর পাইলে, রীতিমত বিচারে প্রবৃত্ত হইব। যদি উপেকা করিয়া, অথবা ভর পাইয়া, অথবা আর কোনও নিগৃঢ় কারণের বশবর্তী ক্টরা, খুড় মহাশয় উত্তর দামে বিমুখ হন, হও হও বিদিয়া, ছাততালি দিয়া, ইয়ারবর্গ লইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ, আনন্দে দৃত্য করিব; পরে, রীতিমত বিচারে প্রায়ত্ত হইয়া, মড় মড় করিয়া, খুড়র ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিব।

যদি বলেন, খুড়র ঘাড় ভাঙিলে, খুড় মরিয়া যাইবেন 1 তাহার উত্তর এই, খুড়র ঘাড় বড় মজবুদ, সহজে ভাঙে, কার দাধ্য। আর, যদি ভাঙিয়াই যায়, তাহাতে আমি নাচার। আমি মনকে বুঝাইব, খুড়র কপালে লেখা ছিল, উপযুক্ত ভাইপোর হস্তে স্কাতি হইবেক, তাহাই ঘটিয়াছে; বিশিনির্ব্বন্ধ অতিক্রম করে, কার সাধ্য। আর, ইহাও বুরিয়া দেখা আবশ্যক, যদি, ভাগ্য ক্রমে, উপযুক্ত ভাইপোর চেকা ও যত্নে, খুড়র সদাতিলাভ হয়, তাহাতে উভয়েরই ব্রেশংসা, উভয়েরই জন্ম সার্থক। যদি বলেন, খুড়র ঘাড় ভান্তিলে তোমার পাপ জন্মিবে। তাহার উত্তর এই, পাপের জন্ম আমার তত হুর্ভাবনা নাই। এ দেশে কোন কর্ম করিলে, পাপস্পর্শ বা জাতিপাত ঘটিয়া থাকে। ছেলে বেলায়, ত্রাহ্মণ পণ্ডিতের এবং পবিত্র সাধুসমাজের বিচক্ষণ বহুদশা চাঁই মহোদয়দিগের মুখে, কখনও কখনও শুনিতাম, অপেয়পানে, অভক্ষ্যভক্ষণে, অগম্যাগমনে পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হয়। এখন, সে সকল কথা ভণ্ডামি বা প্রতারণা, অথবা মিছা ভয় দেখান বা পরিহান করা মাত্র বোধ হইতেছে। পাপজনক বা জাতিপাতকর হইলে, এ দেশের বিশুদ্ধ সাধুসমাজে, এ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অনুমোদন চর্মচকে দেখা যাইত না। সচরাচর

দৃষ্ট হইতেছে, স্থরাপানে পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইতেছে না: সাহেবদের মত খানা খাইলে, পাপস্পর্শ ও জাতি-পাত হইতেছে না; বিষয়াপন্ন লোকে, বাড়ীতে হাড়ি ও মুসলমান পাচক নিযুক্ত করিয়া, গোমাংস শৃকরমাংস প্রভৃতি বিশুদ্ধ বস্তু পাক করাইয়া খাইলে, পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইতেছে না; বেশ্যালয়ে, মন্ত মাংস সেবন পূর্ব্বক, আমোদ আহলাদ করিয়া, রাত্রি কাটাইলে, পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইতেছে না। ফলকথা এই, এ দেশে অপেয়পানে, অভক্যভক্ষণে, অগম্যাগমনে পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হয়, তাহার কোনও নজির বা নিদর্শন পাওয়া যায় না (১)। এমন স্থলে, উপযুক্ত ভাইপো খুড়র ষাড় ভাঙিলে, পাপস্পর্শ বা জাডিপাত হইবেক, ইহা, কোনও ক্রমে, আমার অন্তঃকরণে লইতেছে না। যদিই, উপযুক্ত ভাইপোর কপালগুণে, খুড়র ঘাড় ভাঙিলে পাপস্পর্শ ও জাতিপাত ঘটে, তাহার কি আর নিষ্কৃতি নাই। খুড়ুর ষাড় ভাঙিলে, হয় গোহতার, নয় ত্রন্মহত্যার, পাডক হইবেক। শুনিয়াছি, এ উভয়েরই যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত-

<sup>(</sup>১) যদি বলেন, এ ছলে তুমি নিধ্যা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, জুলাচুরি, বাইপাড়ি, জাল নাকী, জাল দলীল, জাল মোকজনা প্রভৃতির উল্লেখ করিলেনা কেন। তাহার কারণ এই, প্রশাসন্ত, পবিত্র নাধুসমাজের নির্ভর অনুষ্ঠান ও আন্তরিক অনুমোদন ধারা, বহু কাল হইল, সদাচার বলিয়া প্রতিতিত হইয়া গিয়াছে। প্রশাসন সাধুসমাজসন্মত সদাচারকে যে অর্জাচীন নরাধম দোষ বলিয়া উল্লেখ করিবেক, তাহার ইহকালও নাই, পর্কালও নাই। এ বিষয়ে, আমি জীমতী মনোহরহিন্দুধ্যারক্ষিণী সভা দেবীকে সাক্ষিণী মান্য করিতেছি।

বিধান আছে। যদি স্পান্ত বিধান না থাকে, বিজ্ঞাবাদীশ
খুড় মহাশারেরা চিরজীবী হউন, মনের মত তৈলবট সামনে
ধরিলে, তাঁহারা একবারে অসামাল ও দুগ্নিদিক্জ্ঞানশৃত্য হইরা পড়িবেন, এবং প্রফুল্ল চিত্তে, হয় বচন গড়িয়া,
নয় মজুদ বচনের ঘাড় ভাঙিয়া, অম্লান বদনে, নিথিরকিচ
ব্যবস্থা লিথিয়া দিবেন; তাহা হইলেই, সাধুসমাজে আর
কোনও ওজর আপত্তি থাকিবেক না।

এ স্থলে উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক, 'এ দেশে কোন কর্ম করিলে, পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইয়া থাকে', ইতি-পূর্বে, সামান্যাকারে, এই যে নির্দেশ করিয়াছি, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ঠিক হয় নাই। কারণ, বিধবার বিবাহ দিলে, विश्वा विवाह कदिल, जर्या विश्वाविवारहत्र मरुष्युत श्राकिल, পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইয়া থাকে। এজকুই, তাদৃশ ব্যক্তিরা পবিত্র সাধুসমাজে পরিগৃহীত হইতেছে না। **সাগুসমাজ কাহাকে বলে,** ঘটকচূড়ামণি জ্ঞীমান্ জনমেজয় বিছাবাগীশ খুড়কে জিজ্ঞাদা করিলে, দবিশেষ জানিতে পারিবেন। যদি বলেন, ইনি কে। ইনি এক্ষণে জ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরকিণী সভা দেবীর এক প্রধান নায়ক। আগে, ইহাকে, এক জন আধকামারিয়া উকীল বলিয়া জানিতাম; এখন দেখিতেছি, ইনি সর্ব্ব শাস্ত্রের অদ্বিতীয় ভুঁইকোঁড় মীমাং দাকর্তা; জীমান্ বজনাথ বিছারত্ন, তথা শ্রীমান্ ভুবনমোহন বিভারত্ন, তথা শ্রীমান্ রামধন তর্ক-পঞ্চানন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন খুড় মহাশয়েরা আর ইঁহার কাছে কলিকা পান না।

#### কালে কিং বা ন দৃশুতে। কালে কি বা না দেখা ষয়ে।

যাহা হউক, এই প্রশংসনীয় দেশের অতি প্রশংসনীয় সাধুসমাজের অভিমত, নিরতিশয় প্রশংসনীয়, নির্ম্বল, সনা-তন ধর্ম্মের অপার মহিমা!!! বোধ করি, এমন নিরেট, টনটনিয়া, নিখিরকিচ ধর্ম ভূমগুলে আর নাই। ইঁহার ক্ষা-গুণ ও হজমশক্তি অতি অদ্ভুত। ইনি অপেয়পান, অভক্ষ্য-ভক্ষণ, অগমাগমন প্রভৃতি অনায়াদে ক্ষমা করিতে-ছেন, হজম করিতেছেন। এইরূপ অদ্ভুতক্ষমজাশালী ছইয়াও, কি কারণে ঠিক বলিতে পারি না, কেবল একটি অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে, অর্থাৎ বিধবাবিবাহে, ইনি কিঞ্চিৎ অংশে হুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখাইতেছেন। ইছাতে কেছ কেহ বলিতে পারেন, সাধুসমাজের অভিমত নির্মাল সমাত্র ধর্ম লোক ভাল, তার সন্দেহ নাই; কিন্তু, ডিৰি বড় পক্ষপাতী; পুরুষজাতির উপর, তিনি যত সদয়, স্ত্রীজাভির উপর, তিনি-তত সদয় নহেন। আমার বিবেচনায় কি**ন্ত**, তাঁছার উপর এ অপবাদ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। কারণ, তিনি জীজাতির উপরেও বেয়াড়া সদয়। দিব্য চক্ষে ঘর ঘর দেখিয়া লও, তিনি স্ত্রীজাতির ব্যভিচার, জ্রণহত্যা, বেশ্যা-ব্লুত্তি অবলয়ন প্রভৃতি, অকাডরে, বিশা ওজরে, কমা করিতেছেন, হজম করিতেছেন। তবে, তাহাদের পুনর্বার ৰিবাহে যে যৎকিঞ্জিৎ গোলযোগ করিতেছেন, ভাছা. ধরাধরি করিতে গেলে, একপ্রকার দোষের কথা বটে। আমি কিন্তু, এই সামান্য দোষ ধরিয়া, ভাঁহার উপর চটিতে চাহি না। কারণ, ইহা দর্মবাদিসমত স্থির সিদ্ধান্ত, এক আধারে দকল গুণ বর্ত্তে না

এবং সুপ্রাসিদ্ধ বিচারসিদ্ধ কথাও আছে,

গাধা সকল ভার বইতে পারেন,

কেবল ভাতের কাঠিটি সইতে পারেন না 1

এই যমন্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে, সাধুসমাজের অভিমত নির্মাল সনাতন ধর্মের এই আংশিক হর্মলভা বা পক্ষণাতিতা দেখিয়া, অসম্ভত হওয়া কদাচ উচিত নহে। এ দেশের সাধুসমাজের সদৃদ্ধি, সদিবেচনা, সংপ্রারতি প্রভৃতির পূর্মাপর যেরপ অপূর্ম পরিচর পাওয়া যাইতেছে, এবং, সেই প্রশংসনীয় সাধুসমাজের অভিমত নির্মাল সনাভ্যম ধর্মের অপার মহিমা, অহরহঃ, যেরপ প্রভাক হইতিছে, তাহাতে এ উভয়কে মুক্তকণ্ঠে অকপট সাধুবাদ প্রদান করা সর্মাদেশীয় স্মাবিধ ব্যক্তি মাত্রের স্ক্রতোভাবে অবশ্বকর্তকা কর্ম; যিনি না করিবেন, ভিনি, প্রামতী মহশাহরহিন্দুধর্মারক্ষিণী সভা দেবীর অকাট্য কয়তা অনুসারে, ধর্মহারে পভিত হইবেন।

যাঁহারা আমাকে জানেন, তাঁহারা মনে করেন, আমি
বড় চতুর, চালাক, বুদ্ধিজীবী জন্তু। তাঁহারা কেন আমাকে
গুরুপ ভাবেন, তাহা আমি ঠিক জানি না। বোধ হয়, আমি
বড় ফাজিলচালাক, তাঁহাদের চক্ষে গুলিপ্রক্ষেপ করিয়া,
অন্ধ করিয়া রাখিয়াছি, তাই তাঁহারা গুরুপ মনে করেন।
ক্রাই কথা বলিতে গেলে, আমি, বিক্লাবানীল খুড়দের মত,
গর্দ্দভচুড়ামনি, নতুবা, অকারণে, এত ফেচফেচ করিতেছি

ও অগড়ম বগড়ম বকিতেছি কেন। অথবা, যাঁহারা এইরূপ করেন, তাঁহারা, এ দেশের সাধুসমাজে, বড় আদরণীয় ও প্রশংসনীয় হ্ন, ইহা দেখিয়া, বিষম লোভে পড়িয়া, অসা-মাল হইয়া, এরপ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। শ্রীল শ্রীযুক্ত ঘটকচূড়ামণি জনমেজয় বিভাবাণীশ খুড় মহাশয় এ বিষয়ের জাজল্যমান জলজিয়ন্ত দৃষ্টান্ত। এই খুড় মহাশয়, বিধবা-বিবাহের অশান্ত্রীয়তা ও অযৌক্তিকতা বিষয়ে, এক বিচিত্র বক্তৃতা লিখিয়া, জ্রীমতী যশোছরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা দেবীর চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনে, পাঠ করিয়া-সভাস্থ মহামহোপাধ্যায় বিজ্ঞাবাগীশের পাল, এ বক্তৃতা প্রবণে মাত হইয়া, ঘটকচূড়ামণিকে শত শত বার ধন্যবাদ ও কপিরত্ন (১) এই উপাধি দিয়াছেন; এবং **এমতী সভা দেবীও**, প্রিয়তম নায়কের বক্তৃতারসে গলিয়া গিয়া, দেশের ধর্মারকার দোহাই দিয়া, ঐ অন্তুত বক্তৃতা পুত্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। দেখুন, শ্রীমান্ জনমেজর খুড় মহাশয়, ধর্মণাস্ত্র বিষয়ে, বর্ণজ্ঞানানবিচ্ছির ছইয়াও, নিরবচ্ছিন্ন ফেচফেচ ও কাজিলচালাকি করিয়া, কেমন ধন্যবাদ মারিয়াছেন। ইহা দেখিয়া, লোভসংবরণ করা, যাহাদের ফাজিলচালাকি করা রোগ আছে, তাহা-দের পক্ষে, সহজ ব্যাপার নহে। ধত্যবাদের বাজার এত সস্তা দেখিয়া, কেইবা ফেচফেচ ও ফাজিলচালাকি করিতে ছাড়িবেক।

যাহা হউক, এরপ চমৎকারিণী, চিত্তহারিণী বক্তৃতার

<sup>(&</sup>gt;) ध्रथम शतिभिष्ण (मथ ।

সমুচিত সমালোচনা ছওয়া, সর্বতোভাবে, উচিত ও আব-শ্যক। কিন্তু, এই বিদকুটে সমালোচনা যার তার কর্ম নহে। ষেমন প্রস্তুকর্ন্তা, তেমনই সমালোচক চাই। যেমন বুনো ওল, তেমনই বাঘা তেঁতুল, অথবা, সাধুভাষায় বলিতে গেলে, যেমন কুকুর তেমনই মুগুর, না হইলে, বিশিষ্টরূপ ফল-नायक इहेबा छेटर्र ना। कनकथा अहे, आमात मठ काजिन. চালাক, ভূঁসিয়ার ছোকরা ভিন্ন, অন্য কোনও মহামছো-পাধ্যায় এই গ্রন্থের, প্রকৃত প্রস্তাবে, সমালোচনা করিতে পারিবেন, ইছা কোনও মতে সম্ভব নহে। সুতরাং, অগত্যা, আমাকেই এই প্রন্থের সমালোচনা ব্রতে দীক্ষিত হুইতে হুইবেক। ইহাতে আমি কিছুমাত্র ক্লেশবোধ বা লোকসানজ্ঞান করিব না; কারণ, এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের সমা-লোচনায় প্রব্রম্ভ হইলে, যত মজা, যত আমোদ পাইব. বোধ হয়, এ জন্মে আর আমার ভাগ্যে সেরপ ঘটা সম্ভব নহে। নহে। জ্রীমান বিজ্ঞারত খুড়র নিকট যে কয়টি প্রশ্ন করি-তেছি, ঐ সকল প্রশের উত্তর পাইলেই, এক ক্ষুরে হুই খুড়র মাথা মুড়াইব; কারণ, হুই খুড়রই বিজ্ঞাপ্রকাশ धकरे त्रकरमतः अर्थाए,

এ পিঠ ও পিঠ ছুই পিঠ নমান।

সুতরাং, এক উদ্ভোগেই, উভয় খুড়র সন্মান ও সদ্গতিদান হইবেক, স্বভন্ত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকিবেক না।

তেনৈব চ সপিগুত্বং তেনৈবান্দিকমিষ্যতে।

এক অনুষ্ঠানেই সপিগুকিরণ ও একোন্দিষ্ট সম্পন্ন হইয়া যায়।

ইতি জ্বীব্ৰন্ধবিদানে মহাকাব্যে কস্পচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্থ কুতৌ

ভৃতীয় উল্লাসঃ।

# চতুর্থ উল্লাস।

শ্রীমান্ নদিয়ার চাঁদ ব্রজনাথ বিস্তারত্ন খুড় মহাশয়, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরিকিণী সভায় আহুত হইয়া, বিধবাবিবাহ বিষয়ে যে বক্তৃতা লিখিয়া, সমবেত সমস্ত সভ্যগণের, ও রবাহত তামাসাগির বহুসংখ্যক দর্শকগণের, সমক্ষে পার্চ করিয়াছেন, ও তহুপলক্ষে বেধড়ক ধন্যুবাদ পাইয়াছেন, তাহার আরম্ভ ভাগ ও উপসংহার ভাগ মাত্র আপোততঃ আলোচিত হইতেছে। এই হুই অংশই তাঁহার বক্তৃতার সারভাগ; মধ্যবর্তী অংশে কেবল ফেচফেচ, ফাজিল্টালাকি, ও ম্মৃতিশাস্ত্রে যে কিছু মাত্র বোধ ও অধিকার নাই, তাহার অসন্দিশ্ধ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন; এ জন্ম, অনাবশ্যক বিবেচনায়, সে অংশের আলোচনা এ বৈঠকে মুল্তুবি রাখা গেল। পরে, ইস্তাহার য়ায়া সময় নিদ্ধারিত করিয়া, সে অংশেরও, মাফিক আইন, বিচার প্রক্ক, চূড়ান্ত ভ্রুম দেওয়া যাইবেক।

#### আরম্ভ ভাগ।

শৈক্ষণংশো নিপততি সক্তং কন্তা প্রাদীয়তে।
সক্ষণাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সক্তং ॥
ইত্যানেন মনুনা সক্ষদানবিধানাৎ বিহিতদানোত্তরগ্রহণস্থৈব
বিবাহপদার্থনাৎ স্ত্রাং পুনর্কিবাহোহসম্ভব ইতি।"
বিষয়বিভাগ এক বার হয়, কন্তাদান এক বার হয়, দিশাম এই বাক্য প্রয়োগ এক বার হয়; এই তিন সাধুদের এক বার। এই বচনে মন্ত্

অক বার দানের বিধি দিয়াছেন এবং বথাবিধি দানের পর যে গ্রহণ ভাহাই বিবাহশস্বাচ্য, স্মৃতরাং পুনর্কার বিবাহ অসম্ভব।

ইহার তৎপর্য্য এই, মন্ত্র এক বার মাত্র কন্যাদানের বিধি দিয়াছেন; স্থতরাং, এক বার কন্যা দান করিলে, দেকন্যার পুনরায় আর দান হইতে পারে না। কন্যাকর্ত্তা যথাবিধি কন্যার দান করেন, সেই দানের পর, বর যথাবিধি কন্যার যে গ্রহণ করেন, তাহারই নাম বিবাহ। স্থতরাং, এইরপ যথাবিধি দান ও যথাবিধি গ্রহণ ব্যতিরেকে, জ্রী পুরুষের যে মিলন, তাহা বিবাহ বলিয়া পরিগৃহীত নহে। যখন, এক বার কন্যাদান করিলে, সে কন্যার পুনরায় আর দান হইতে পারে না, তখন বিবাহিতা কন্যার পুনর্বার বিবাহ কোনও মতে সম্ভবিতে পারে না।

বিজ্ঞারত্ম খুড় মহাশয় এ দেশের সর্ব্বপ্রধান সমাজের সর্ব্বপ্রধান সার্ত্ত; স্বতরাং, এক্ষণে, স্মৃতিশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান মীমাংসাকর্তা। তাঁহার চাঁদমুখ বা স্বর্ণমন্ত্রী লেখনী হইতে, যখন যাহা বহির্গত হয়, তাহাই, বেদকাক্যের ন্যায়, অভ্রাস্ত ও অকাট্য, সে বিষয়ে এক পয়সারও, এক কানা কড়িরও, সন্দেহ নাই। তাঁহার মীমাংসাতে দোষারোপ করিতে উত্তত হওয়া অতি বড় আস্পর্দ্ধার কথা, ও অতি বড় মহাপাতকের কর্মা, তাহারও কোনও সন্দেহ নাই। এজন্য, কেহ, সাহস করিয়া, সে বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারেন না। কিন্তু, উপযুক্ত তাইপোর সঙ্গে, খুড় মহাশয়ের যেরপ পবিত্র সম্পর্ক, তাহাতে উপযুক্ত তাইপো, খুড়র মীমাংসা লইয়া, যৎ-কিঞ্জিৎ আমোদ আহ্লোদ করিলে, সাধুসমাজে অপদস্থ

বা নিন্দাভাজন হইতে হইবেক, এরপে বোধ ও বিশাস হয় না। এজন্য, আন্তে আন্তে, হুই একটি প্রশ্ন করিতে অগ্রসর হইতেছি।

#### প্রথম প্রশ্ন।

ন তু যত্তক্তজাতীয়ং পতিতঃ ক্লীব এব বা। বিকর্মস্থঃ নগোতো বা দাসো দীর্ঘাময়োহপি বা॥ উঢ়াপি দেয়া সাক্তস্মৈ নহাভরণভূষণা (১)।

শাধার দহিত কলাব বিবাহ দেওয়া যায়, সে ব্যক্তি যদি অভজাতীয়, পতিত, ক্লীব, যথেজ্জচারী, সগোত্র, দাস, অথবা চিররোগী হয়, তাহা হইলে, উঢ়া অর্থাৎ বিবাহিতা কলাকেও, বন্তালস্কাবে ভূষিতা কবিষা, অভা পাত্রে দান কিন্বেক।

এই লক্ষ্মীছাড়া বচনের সহিত, খুড় মহাশয়ের অভ্রান্ত, অকাট্য মীমাংসার, আপাততঃ, বিরোধের মত বোধ হই-তেছে। খুড় মহাশয়ের সিদ্ধান্ত এই, এক বার কন্যাদান করিলে, সে কন্যার পুনরায় আর দান হইতে পারে না; এবং, দান পূর্ব্বক গ্রহণ না হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় না; স্থতরাং, বিবাহিতা কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ অসম্ভব। কিন্তু, উপরি দর্শিত কাত্যায়নবচনে, বিবাহিতা কন্যার পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে দানের স্পাই বিধি দৃষ্ট হইতেছে।

আর, বিবাহিতা কন্যার পুনর্বার অন্য পাত্রে দানের যে কেবল বিধিই দৃষ্ট হইতেছে, এরপ নহে; পিতা বিবাহিত। বিধবা কন্যাকে পুনর্বার অন্য পাত্রে দান করিয়াছেন, তাছারও স্পাষ্ট প্রমাণ পাত্রা যাইতেছে। যথা,

<sup>( &</sup>gt; ) পরাশরভাষ্য ও নির্ণয়সিকু ধৃত কাত্যায়নব্চন।

অর্জুনস্তাত্মজঃ শ্রীমানিরাবারাম বীর্য্যবান্।
স্থতায়াং নাগরাজস্ত জাতঃ পার্থেন ধীমতা ॥
ঐরাবতেন সা দতা হ্বনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যো হতে স্থপর্ণেন কুপণা দীনচেতনা (বী) ॥
নাগরাজের কন্তাতে অর্জুনেব, ইরাবান্ নামে, এক শ্রীমান্, বীর্যানা
পুত্র জন্মে। স্থপর্ণ কর্ত্ক ঐ কন্তার পতি হত হইলে, নাগবাজ মহাত্মা
ঐরাবত সেই হুংথিতা, বিষধা, পুত্রগীনা কন্তা অর্জুনকে দান কবেন।

এক্ষণে, সর্বপ্রধান সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্ত্ত শ্রীমান্
বিভারত্ব খুড় মহাশয়ের নিকট প্রশ্ন এই, বিবাহিতা কন্যার
পুনর্বার আর দান হইতে পারে না, তাঁহার এই সিদ্ধান্তের
সহিত, কাত্যায়নবচনের ও পঞ্চম বেদ মহাভারতের বিরোধ
ঘটিতেছে কি না; এবং, ব্যবস্থা দিবার সময় বচন কচন
দেখা যায় না, তিনি পূর্বের, অতি প্রশংসনীয় কমনীয়
সাধুভাষায়, এই যে কর্ল দিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত উহার
একটি অকাট্য নজির খাড়া হইতেছে কি না।

#### দ্বিতীয় প্রশ্ন।

খুড় মহাশয় বিবাহের যে লক্ষণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহাও, আমাদের স্থুল বুদ্ধিতে, সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। যথা,

বিহিতদানোভরগ্রহণস্থৈব বিবাহপদার্থদ্বাৎ। যথাবিধি দানের পর যে গ্রহণ, তাহাই বিবাহশন্দ্বাচ্য।

অর্থাৎ, বিধি পূর্ব্বক কন্সার দান, ও সেই দানের পর, বিধি পূর্ব্বক কন্সার যে গ্রহণ, তাহাকেই বিবাহ বলে।

<sup>(</sup>২) মহাভারত। ভীমপর্ব। ৯১ অধ্যায়।

স্তরাং, যেখানে এ উভয়ের অসম্ভাব, অর্থাৎ বিধি পূর্বক দান ও গ্রহণ নাই, সে হলে বিবাহ শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না।

বিবাহ অইবিধ; ত্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাক্তাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ (৩)। যে স্থলে, কত্যাকে, যথাশক্তি বন্তালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, স্বয়ং আহ্বান পূর্বক, সংপাত্রে দান করা যায়, তাহার নাম ত্রাহ্ম বিবাহ (৪)। যে স্থলে, কত্যাকে, যথাশক্তি বন্তালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, যজ্জন্কত্রে যজ্ঞান্থপ্তানত্যাপৃত ব্যক্তিকে, দান করা যায়, তাহার নাম দৈব বিবাহ (৫)। যে স্থলে, বরের নিকট হইতে গোন্থগল গ্রহণ করিয়া, কন্যাদান করা যায়, তাহার নাম আর্য বিবাহ (৬)। যে স্থলে, উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, ইহা কহিয়া, বিবাহার্থী ব্যক্তিকে কন্যাদান করা যায়, তাহার নাম প্রান্থ কিট হইতে ধন প্রহণ পূর্বক, কন্যাদান করা যায়, তাহার নাম প্রান্থর বিবাহ (৮)। যে স্থলে, বর ও কন্যা, পরস্পর অনুরাগ বশতঃ, আপন ইচ্ছা অনুসারে, দম্পতিভাবে মিলিত

<sup>(</sup>৩) রাক্ষো ইদরস্তবৈধবার্যঃ প্রোজাপতাস্তথাসূরঃ। গান্ধব্যে রাক্ষসকৈর ইপশাচশ্চ টিমোইধমঃ । মনু। ৩ । ২> ।

<sup>(</sup>৪) बांक्सि विवार आहू प्रभीप्रत्य শক্ত । যাজ্য কক্য । ১। ৫৮।

<sup>(</sup>a) यक्त शांप्रक्रिक टेम वः। योक्ट वल्का। >। वन।

<sup>(</sup>७) कानाशर्वित (भाषश्य । बाक्य वल्का । >। ৫>।

<sup>(4)</sup> देजूरक्र्य हत्रजार धर्मार नह स्थ भीग्रटणक्षित्न । न काग्रः । योज्य-युक्का । २। ७०।

<sup>(+)</sup> क्यांक्रद्रां अतिशोगांगांदा यांक्यतल्का । > । ७ > ।

হয়, তাহার নাম গান্ধর্ক বিবাহ (৯)। যে ছলে, কন্যার কর্ত্তৃপক্ষকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, বল পূর্বক কন্যাহরণ করে, তাহার নাম রাক্ষস বিবাহ (১০)। যে ছলে, ছল পূর্বক কন্যাহরণ করে, তাহার নাম পৈশাচ বিবাহ (১১)।

এক্ষণে, খুড় মহাশয়ের নিকট প্রশ্ন এই, যথাবিধি দানের পর যে এহণ, তাহাই বিবাহশব্দবাচ্য, তাঁহার নির্দ্ধারিত এই বিবাহ লক্ষণ গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ, এই তিন বিবাহে খাটিতেছে কি না। গান্ধর্ব বিবাহ, বর ও কন্যার স্বেচ্ছাতে, সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে দান ও এছণের কোনও সংঅব নাই; দায়ী মুদ্দাই রাজি, কি করিবে কাজি; বর কন্যায়, রাজি হইয়া, কাজ শেষ করিলে, বাপের আর চালাকি করিবার দরকার থাকিতেছে না (১২)। কন্যার কর্ত্ত-পক্ষকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, বল পূর্ব্বক কন্যাহরণের নাম রাক্ষ্য বিবাহ; ছল পূর্ব্বক কন্যাহ্রণের নাম পৈশাচ বিবাহ; এই হুই স্থলে, দান ও গ্রহণের সম্ভাবনাই নাই। স্মুতরাং, যথাবিধি দানের পর যে গ্রহণ, তাহাই বিবাহ-শব্দবাচ্য, এই লক্ষণ ঐ তিন বিবাহে খাটা অসম্ভব বোধ হইতেছে। যদি না খাটে, তবে মন্ত্র প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকর্তারা যে এই তিনকে বিবাহ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কিরপে সঙ্গত হয়: এবং, ব্যবস্থা দিবার সময়

<sup>(</sup>२) भाक्तर्वः नमग्रान्त्रिथः । योख्डतल्का । ५ । ७० ।

<sup>(&</sup>gt;०) द्रांकः मा युष्कर्द्रगाद । > । ७> ।

<sup>(&</sup>gt;>) देशमां है कम्याका क्वां । शांक वल्का । ५ । ७> ।

<sup>(&</sup>gt;২) ব্রোঃ স্কান্মোর্মাডাপি চ্রহিতো বোলো পালর্কঃ। বিফু। ২৪ - অধ্যায়।

ফচন দেখা যায় না, এই কবুলের আর একটি নজির খাড়া হয় কি না।

### উপসংহার ভাগ।

খিদি চাপরিতোষো বিছ্নাং তদা পরাশরবচনং বাক্দণ্ডাবিষয়মিতি অত্রায়ন্তাবঃ যদ্মৈ বাক্দানং ক্লতং তন্মিন্ বিদেশগতে মতে পতিতে প্রাক্তিতে ক্লীবে চ স্ত্রীণাং মহতী বিপদেব সম্ভবতি তৎ কারণং শ্রায়তাম্, অজাতবিদেশগমনাদিদশায়াং যেভ্যো বাক্দানং ক্লতং তেয়ু বিদেশাদিগতেয়ু
অনন্তগতিকানাং তাদৃশস্ত্রীণাং বিবাহং বিনা তাদৃশবিপছদ্দারঃ কদাপি ন সম্ভবতি, বাচা দত্তেতি কাশ্যপবচনেন
বাক্দণ্ডাদীনাং স্ত্রীণাং বিবাহকরণে নিন্দাশ্রবণাৎ তৎপরিগয়নে কেষামপি প্রয়তির্ন স্ত্যাৎ অতঃ সম্পূর্ণা আগদ্মপন্থিতা।
তব্রৈব পরাশরবচনং প্রতিপ্রসেববিধায়কং নতু বিবাহিতায়াঃ
পুনর্ব্বিবাহবিধায়কং তথাত্বে প্রাপ্তক্তমন্বাদিবচনবিরোধাপতিরিতি।

ইহাতে যদি পণ্ডিতগণের পবিভাষ না জন্মে, তবে পরাশরবচন বাগদভা কন্সার বিষয়ে। ইহার অভিপ্রায় এই, যে ব্যক্তিকে কন্সার বাগদান করা গিয়াছে, দে বিদেশগত, মৃত, পতিত, প্রব্রজিত, ও ক্লীব স্থির হইলে, স্ত্রীদিগের বড়ই বিপদ ঘটে। তাহার কারণ শুন, যে সময়ে বিদেশগনাদি ঘটে নাই, তথন যাহাদিগকে কন্সার বাগদান করা হয়, তাহার। বিদেশাদিগত হইলে, অনন্সগতি তাদৃশ স্ত্রীদিগের বিবাহ ব্যতিরেকে তাদৃশ বিপত্তার কদাপি সন্তবে না। বাচা দতা এই কাশ্রপবচনে বাগন্তা প্রভৃতি জ্রীদিগের বিবাহকরণে নিন্দাকীর্ত্তন আছে, তজ্জন্ম তাহাদিগকে বিবাহ করিতে কাহারও প্রবৃত্তি মা হইতে পারে, শ্রভরাং সম্পূর্ণ আপদ উপস্থিত, পরাশরবচন এই বিষয়েই বিশেষ

বিধি হইতেছে, বিবাহিতার পুনর্কার বিবাহের বিধিদায়ক নছে; সেরপ হইলে, পুর্কোক্ত মন্থ প্রভৃতির বচনের সহিত বিরোধ ঘটে।

শ্রীমান্ বিজ্ঞারত্ন খুড়র সিদ্ধান্ত এই, পরাশরের বিবাহবিধি বাগদতা কন্যার বিষয়ে, অর্থাৎ বাগদতা কন্যার বর
বিদেশগত, মৃত, পতিত, প্রব্রজিত ও ক্লীব স্থির হইলে,
সেই কন্যার অন্য পাত্রের সহিত বিবাহ হইতে পারিবেক,
পরাশর এই বিধি দিয়াছেন; বিবাহিতা কন্যার পুনর্বার
বিবাহ তাঁহার অভিমত নহে।

খুড় মহাশয়ের চাঁদমুখ হইতে যখন যে ফয়ত। নির্গত হয়, তাহাই অভ্রান্ত ও অকাট্য; দোষের মধ্যে, ব্যবস্থা দিবার সময় বচন ফচন দেখা যায় না, তদীয় এই কবুলের এক একটি নজির খাড়া হইয়া পড়ে।

#### তৃতীয় প্রশ্ন।

নষ্টে মৃতে প্রবৃদ্ধিত ক্লীবে চ পতিতে পতে। পঞ্চাপৎস্থ নারীণাং পতিরক্ষো বিধীয়তে॥ অষ্টো বর্ধাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিম্। অপ্রস্থতা তু চত্বারি পরতোহন্তং সমাশ্রমেং॥ ক্ষজ্রিয়া ষট্ সমাস্তিষ্ঠেদপ্রস্থতা সমাত্রমম্। বৈশ্যা প্রস্থতা চত্বারি দ্বে বর্ষে ত্বিতরা বসেং॥ ন শুদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কাল এষ প্রোষিত্যোষিতাম্। জীবতি শ্রেমাণে তু স্থাদেষ দিগুণো বিধিঃ॥ অপ্রয়ন্তো তু ভূতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজ্ঞাপতেঃ। অপ্রেইন্যগমনে স্ত্রীণামেষু দোষো ন বিজতে (১)॥ স্বামী অস্কুদেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব

<sup>( &</sup>gt; ) माजनग्रह्छा, बानम विवानभन।

স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, জ্ঞাদিগের পুনর্কার বিবাহ শাল্পবিহিত। স্বামী অনুদেশ ইইলে, ব্রাক্ষণজাতীয়া জ্ঞা জাট বৎসর প্রতীক্ষা
করিবেক; যদি সন্তান না হইয়া থাকে, তবে চারি বৎসর; তৎপরে
বিবাহ করিশেক। ক্ষত্রিয়জাতীয়া জ্ঞা ছয় বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক;
যদি সন্তান না হইয়া থাকে, তবে তিন বৎসর। বৈশুজাতীয়া জ্ঞা, যদি
সন্তান না হইয়া থাকে, চারি বৎসর, নতুবা তুই বৎসর। শুজজাতীয়া
জ্ঞার প্রতীক্ষার কালনিয়ম নাই। অনুদেশ হইলেও, যদি জ্ঞাবিত
জাছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্কোক্ত কালের দ্বিশুণ
কাল প্রতীক্ষা করিবেক। কোনও সংবাদ না পাইলে, পূর্কোক্ত কালনিয়ম। প্রক্রাপতি ব্রহ্মার এই মত। অতথ্রব, এই কয় স্থলে, জ্রীদিগের
পুনর্কার বিবাহ দোশাবহ নহে।

নারদসংহিতার এই অংশ খুড় মহাশয়ের দিব্য চক্ষুর গোচর হইলে, তিনি, নফে মতে প্রব্রজিতে, এই বচন বাগদতা-বিষয়ক বলিয়া, অভ্রান্ত, অকাট্য সিদ্ধান্ত করিতে অগ্রসর হইতেন, এরপ বোধ হয় না। কারণ, যদি এই বচন বাগদতাবিষয়ক হইত, তাহা হইলে, অল্লেদেশ স্থলে, সন্তান হইলে এক প্রকার কালনিয়ম, সন্তান না হইলে আর এক প্রকার কালনিয়ম, কিরপে সঙ্গত হইতে পারে। অত্রেব, খুড় মহাশয়ের নিকট প্রশ্ন এই পরাশয়বচন বাগদতা বিষয়ে ব্যবস্থাপিত হইলে, নারদশংহিতার সহিত বিরোধ ঘটে কি না।

#### চতুর্থ প্রশ্ন।

শ্রীমান্ বিস্থারত্ন খুড়র নিকট আর একটি প্রশ্ন এই; যে ব্যক্তিকে কন্যার বাগদান করা যায়, সে সগোত্র, চিররোগী, যথেচ্ছচারী, অন্যজাতীয় প্রভৃতি স্থির হইলে,

ঐ বাদেতা কন্মার কিরূপ গতি হইবেক। কারণ, খুডর সিদ্ধান্ত এই, পরাশর, বাহদত। কন্তার পক্ষে, বর বিদেশ-গত, মৃত, পতিত, প্রব্রজিত ও ক্লীব স্থির হইলে, বিবাহের বিধি দিয়াছেন। যখন, এই পাঁচটি স্থল ধরিয়া, বাগদতা ক্যার পক্ষে, বিবাহের বিধি দেওয়া হইয়াছে: তখন, তদ্ভিন্ন স্থলে, কি রূপে বাগদতা ক্যার বিবাহ হইতে পারে। মনে কর, কেহ, সজাতীয় স্থির করিয়া, কোনও ব্যক্তিকে কন্যার বাগদান করিয়াছে; পরে জানা গেল, সে ব্যক্তি অন্য-জাতীয়; একণে, ঐ বাদতা কন্যাকে সেই অন্যজাতীয় পাত্রে দেওয়া যাইবেক; কিংবা, সজাতীয় অন্য পাত্র স্থির করিয়া, তাহার সহিত বিবাহ নেওয়া যাইবেক; অথবা, খুড় মহাশয়ের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে, বান্দতা কন্যাকে যে পাঁচ স্থলে অন্য পাত্রে দিবার বিধি আছে, এ সে পাঁচের অন্তর্গত স্থল নহে: সুত্রাং, তাহার আর বিবাহ হইবার পথ নাই; এজন্য, তাহাকে যাবজ্জীবন ত্রন্মচর্য্য করিতে হইবেক। এই সন্দেহভঞ্জনের জন্ম, খুড় মহাশয়ের নিক্ট, এই লক্ষীছাড়া প্রশ্নটি অগত্যা উপস্থিত করিতে হইল।

#### পঞ্চম প্রশ্ন।

'বাচাদত্তেতি কাশ্যপবচনেন বাজভাদীনাং স্ত্রীণাং বিবাহ-করণে নিন্দাশ্রবণাৎ তৎপরিণয়নে কেষামপি প্রার্ত্তিন স্থাৎ অতঃ সম্পূর্ণা আপত্তপস্থিত। তত্ত্বৈব পরাশরবচনং প্রতি-প্রস্ববিধায়ক্ম্।

বাচাদত্তা এই কাশ্রপবচনে বাক্ষতা প্রভৃতি প্রীদিগের বিবাহকরণে নিন্দাকীর্ত্তন আছে, এজন্য ভাহাদিগকে বিবাহ করিতে কাহারও প্রবৃত্তি না হইতে পারে, স্মুভরাং সম্পূর্ণ আপদ উপস্থিত। পরাশর-বচন সেই বিষয়েই বিশেষবিধি হইতেছে।

খুড় মহাশয়ের উপসংহারভাগের এই অংশটি দেখিয়া, আমার সন্দেহ হইতেছে, 'যখন আসরে নামিব, তোমাদের হইয়াই নাচিব ও গাইব', এই আশয় দিয়া, নলডাঙ্গার চেঙনা বাহাত্নরের নিকট হইতে, তৈলবট লওয়া হইয়াছে। যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দ্বারা, কৌশল করিয়া, তাঁতিকুল, বৈষ্ণবকুল, উভয় রক্ষা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও অসম্ভব, এইরূপ লিথিয়া, 🕮 মতী যশোহরহিন্দুধর্মরিকিণী সভা দেবীর মন রাখিয়াছেন; আর, উপরি নির্দিষ্ট অংশটুকু লিখিয়া, নলডাঙ্গার চেঙ্কা বাহাত্ররে মান রাখিয়াছেন। একণে, স্পট প্রতীয়মান হইতেছে, বিধবার বিবাহপক্ষে জ্রীমান্ বিভারত খুড়ুর সম্পূর্ণ আন্তরিক টান আছে, অন্য পক্ষে কেবল মৌৰিক। কারণ, বিবাহের পক্ষে যাহা লিথিয়াছেন, তাহা অকাট্য: বিবাহের বিপক্ষে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা টেকসই নয়। পরাশরবচন বান্দতা কন্যার বিষয়ে, এই যে কথা বলিয়া-ছেন, দে ছেলেখেলা মাত্র; কারণ, এ দিকের চন্দ্র ও দিকে উঠিলেও, পরাশরবচন বাগদত্তাবিষয়ক, ইহা কদাচ সাব্যস্ত হইবার নহে। আর, এ দিকে, কাশ্যপবচনে বাগদভা প্রভৃতি স্ত্রীদিগের বিবাহের যে নিষেধ আছে, সেই নিষেধ রহিত করিয়া, পরাশর বিবাহের বিশেষ বিধি দিয়াছেন. এই যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা অকাট্য। নলডাঙ্গার চেঙনা বাহাত্রকে, প্রথমতঃ, লক্ষ্মীছাড়া ও বক্কেশ্বর ঠাছ-

রাইরাছিলাম; একণে দেখিতেছি, ইনি এক জন খুব তুখড় সিরান ছোকরা; বিভারত্ব খুড়কে হাত করিয়া, ভিতরে ভিতরে, কেমন কাজ গুছাইয়া লইয়াছেন। অুথবা, তিনি দেখিতে যেরপ শিষ্ট ও শান্তপ্রকৃতি, তাহাতে এটি তাঁহার বৃদ্ধির খেলা বলিয়া বোধ হয় না। মজুমদার বলিয়া তাঁহার যে একটি বেদড়া মন্ত্রী আছেন, এটি তাঁরই তেঁদড়ামি।

অমায়িক, উদারচিত্ত, শ্রীমান্ বিজ্ঞারত্ন খুড় মহাশায়
লিখিয়াছেন, কাশ্যপবচনে বাদেতা প্রভৃতি স্ত্রীদিগের
বিবাহে নিন্দাকীর্ত্তন আছে; স্কুতরাং, কেহ তাহাদিগকে
বিবাহ করিতে সন্মত হইবেক না; পরাশার সেই বিষয়েই
বিশেষ বিধি দিয়াছেন; অর্থাৎ, বাদেতা প্রভৃতির বর
ক্লীব প্রভৃতি স্থির হইলে, তাহাদের পুনর্বার বিবাহ হইতে
পারিবেক, পরাশার এই বিধি দিয়াছেন। খুড় মহাশয়ের
উল্লিখিত কাশ্যপবচন এই;—

সপ্ত পৌন ভবাঃ কন্সা বর্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমন্দলা॥
উদকস্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনভূপ্রভবা চ যা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোকা দহন্তি কুলমগ্রিবং (১)॥

বাচাদতা অর্থাৎ বাক্য দারা যাহাকে দান করা পিয়াছে, মনোদতা অর্থাৎ
মনে মনে যাহাকে দান করা গিয়াছে, কৃতকৌতুকমঙ্গলা অর্থাৎ যাহার হস্তে
বিবাহস্তে বন্ধন করা গিয়াছে, উদকস্পর্শিতা অর্থাৎ যাহাকে যথাবিধি দান
করা গিয়াছে, পাণিগৃহীতিকা অর্থাৎ যাহার পাণিগ্রহণ যথাবিধি দম্পন্ন
হইয়াছে, অগ্নিং পরিগতা অর্থাৎ যাহার কুশগুকা যথাবিধি নিম্পন্ন হইয়াছে,

<sup>( &</sup>gt; ) উছাহতত্ত্ব ।

পুনর্প্রতা অর্থাৎ পুনর্ত্র গর্ভে যাহার জন্ম হইরাছে; কুলের অধম এই সাত পৌনর্ভব কন্সা বর্জন করিবেক। এই সাত কাশ্যপোক্তা কন্সা, বিবাহিতা হইলে, অগ্রির ভাষ, কুল দগ্ধ করে।

খুড় মহাশয়ের মীমাংসা অমুসারে, এই কাশ্যপবচনে যাহাদের বিবাহ নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছিল, পরাশর, অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ স্থলে, তাহাদের বিবাহের বিধি দিয়াছেন। স্নতরাং, অনুদেশ প্রভৃতি পাঁচ স্থলে, বাচা-দত্তা, মনোদত্তা, কৃতকৌতুকমঙ্গলা, উদকস্পর্শিতা, পাণি-গৃহীতিকা, অগ্নিং পরিগতা, পুনর্ভুপ্রভবা, এই সাতপ্রকার কন্যার বিবাহ বিধিনিদ্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে, উদকম্পর্শির্তা অর্থাৎ যাহাকে যথাবিধি দান করা গিয়াছে, পাণিগৃহী-তিকা অর্থাৎ যাহার পাণিগ্রহণ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে, অগ্নিং পরিগতা অর্থাৎ যাহার কুশণ্ডিকা যথাবিধি নিষ্পন্ন হইয়াছে, এই তিন কন্যাকে বিবাহিতা বলিয়া গণ্য করিতে ছইবেক। এই তিন কন্যার পতি মৃত, পতিত, প্রবিজিত প্রভৃতি স্থির হইলে, খুড় মহাশয়ের মীমাংসা অনুসারে, প্রাশরের বিশেষবিধির বলে, ভাছাদের বিবাহ হইতে পারিভেছে। স্বতরাং, বিজ্ঞাদাগরের ব্যবস্থার সহিত, খুড় মহাশয়ের মীমাংসার, আর কোনও অংশে, অনুমাত্র প্রভেদ বা বৈলক্ষণ্য থাকিতেছে না। একণে সকলে দেখুন, খুড় মহাশয়, কেমন চালাকি খেলিয়াছেন: শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা দেবীর দিব্য চক্ষে ধূলিমুটি প্রক্ষেপ করিয়া, নলডাঙ্গার তৈলবটের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন কি না।

যে আহামক মহামহোপাধ্যায় বিভাবাগীশ খুড়দের বাক্যে বিখাস ও ব্যবন্থায় আন্থা করেন, তাঁর বাপ নির্বংশ। যঠ প্রশ্ন।

যে প্রসিদ্ধ পরিবারে, পরম পবিত্র গোমাংস প্রভৃতি পাক করিয়া দিবার নিমিত্ত, বিচক্ষণ মুসলমান পাচক, আর বিশুদ্ধ শূকরমাংস পাক করিয়া দিবার নিমিত্ত, উপযুক্ত হাড়ি পাচক নিযুক্ত থাকে, সেই পবিত্র পরিবারের অতি পবিত্র পুরোহিতকুলে দোষক্ষার্শ হইতে পারে কি না।

যদিও বিধবাবিবাহের সহিত, ঈদৃশ প্রশের কোনও সংশ্রব নাই, তথাপি, অনেক দিন অবধি, এই বিষয়টি জানিবার নিমিত্ত, আমরা অনেকে অতিশয় উৎসুক আছি।
এজন্য, এই সুযোগে, এই পরম সুন্দর কর্ণস্থকর প্রশ্নটি,
অমায়িক, উদার্ঘতিত্ত, নিদয়ার চাঁদ খুড় মহাশয়ের টুকটুকে
রাঙা পায়ে, প্রগাঢ় ভক্তিযোগ সহকারে, চন্দনচর্চিত
পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ, সমর্পিত হইল।

এই কয় প্রশের উত্তর পাইলেই, বিস্তারত্ব ও কপিরত্ব, উভয় খুড় মহোদয়ের সঙ্গে, নানা রঙ্গে, হুড়হুড়ি ও উত্তর্ভি আরম্ভ করিব। প্রশের উত্তর পাইলে, হঙ্গাম ও ফেসাৎ উপস্থিত করিবেক, এমন স্থলে, উত্তর না দেওয়াই ভাল, এই ভাবিয়া, চালাকি করিয়া, লেজ গুটাইয়া, বিসয়া থাকিলে, আমি ছাড়িব না। আমি খুড়র বড় খাতির রাখি, এজন্য প্রসম্মনে তাঁহাকে এক মাস মিয়াদ দিতেছি; এই মিয়াদ মধ্যে উত্তর না পাইলে, সঙ্কম্পিত তুমুল কাপ্ত অবধারিত উপস্থিত করিব; যদি না করি, খুড়র মাথা খাই।

ষদি বলেন, তোমার ঠিকানা জানি না, উত্তর শিখিয়া কোথায় পাঠাইব। তাহার উত্তর এই, আপনি, যাঁহাদের মন যোগাইবার নিমিত্ত, এই দেবছর্লত ব্যবস্থা লিখিয়াছেন, আমার প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া, দেই সাধুসমাজের অগ্রগণ্য, বিদকুটে ধন্য, বেয়াড়া মাত্য, অসামাত্যবৃদ্ধিবিভাসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের নিকটে পাঠাইবেন। তাঁহারা যখন, দেশের ধর্মরক্ষার জন্য, কোমর বাঁধিয়াছেন, তখন আপনকার উত্তর মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে কখনই পরাশ্বুধ হইতে পারিবেন না। ষদি প্রতাদৃশ দেশহিতকর বিষয়ে পরাশ্বুধ হন, তাহা হইলে, তাঁহারা, নিঃসন্দেহ, মহাপাতকগ্রস্ত ও অন্তে অবধারিত অধোগতি প্রাপ্ত হইবেন। যদি না হন, আমি যেন উচ্ছর যাই।

শুড় মহাশয়ের এই অপূর্ব্ব ব্যবস্থা দেখিয়া, কতকগুলি অবোধ, অর্ব্বাচীন, বানরকম্প, অম্পদর্শী লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে,

> হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র পাত্র, যেমন পোড়ামুখ দেবতা তেমনই ঘূটের ছাই নৈবেজ।

অর্থাৎ, প্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা যেমন অপুর্ব্ব বিচারালয়, প্রীমান্ বিজ্ঞারত্ন খুড় তহুপযুক্ত ব্যবস্থাদাতা। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ, আহলাদ করিয়া, আমার কাছেও, ঐরপ নানা কথা, নানা রঙ্ চড়াইয়া, বলিডে আরম্ভ করিয়াছিল। আমি কিন্তু তাহাদিগকে দ্র দ্রু করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। ইহাডে, শ্রীমান্ নদিয়ার চাঁদ খুড় মহাশয়, অক্লেশে, রুঝিতে পারিবেন, উপযুক্ত ভাইপো খুড়র দরদের দরদী কি না।

ইহা সত্য বটে, এ দেশে খুড় ভাইপোয় মুখদেখাদেখি থাকে না; সর্বাদাই দ্বেষাদ্বিষ, গালাগালি, মারামারি, কাটাকাটি, বলিতে লজ্জা উপস্থিত হয়, জুতাপেটাপেটি পর্যন্ত চলিয়া থাকে। খুড় যেমন হউন, আমি কিন্তু খুড়র তেমন লক্ষ্মীছাড়া ভাইপো নই। যদি সেরপ লক্ষ্মীছাড়া ভাইপো হইতাম, তাহা হইলে "উপযুক্ত" এই দেবহুর্লভ বিশেষণ লাভ করিতে পারিতাম না, এবং খুড় মহাশয়েরাও, প্রফুল্ল চিত্তে, অক্কৃত্রিম ভক্তিভাবভরে, আমার পরম পবিত্ত, কমনীয়, কোমল চরণকমলে, সচন্দন পুপাঞ্জলি প্রদানে তৎপর ও অগ্রসর হইতেন না।

কোনও অপরিহার্য্য কার্য্যবিশেষের অনুরোধে, আমি, কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত, সভামগুপের বহির্দ্দেশে গিয়াছিলাম। আবশ্যক কার্য্যের সমাধা করিয়া, প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, শুনিতে পাইলাম, এক মহামহোপাধ্যায় বিছাভুড় ভুড়ি বিছাবাগীশ খুড় বড় সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন। হায়! হায়! কেন আমি এমন সময়ে উপস্থিত ছিলাম না, এই বলিয়া, মাথায় চাপড়াইয়া, যৎপরোনান্তি হঃথিত হইয়া, বক্তৃতার প্রশংসাকারী ব্যক্তিবর্গের নিকট, বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিলাম, এ বক্তৃতার স্থুল মর্ম্ম ও তাৎপর্যা কি, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া বলুন। ভাঁহারা, মদীয় অনুরোধের বশবর্তী হইয়া,

অতি সংক্ষেপে, এই মাত্র কহিলেন, বিস্থাবাগীশ খুড় বলিরাছেন, বিধবাবিবাহসংস্ট লোক সকল বিজাতক, অর্থাৎ
তাহাদের জ্মের ব্যত্যয় আছে; এবং, সভাস্থ সভ্য মহোদয়গণ, তদীয় চিত্তহারিণী বক্তৃতা শ্রবণে চমৎকৃত ও পুলকিত হইয়া, বক্তাকে মুক্তকণ্ঠে শতসহস্র সাধুবাদ প্রদান
করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া, কি কারণে বলিতে পারি
না, আমি কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ ও হতবুদ্ধির মত হইয়া রহিলাম;
অনস্তর, স্থিরচিতে, সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা
করিয়া, উপলব্ধি করিতে পারিলাম, যদি যথার্থই ঐরপ
বিস্থাপ্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, বক্তা বিষ্যাবাগীশ খুড় মহাশয়, নিঃসংশয়, প্রকৃত পণ্ডিতপদবাচ্য।
কারণ, নীতিশাস্তে নিরাপিত আছে,

আত্মবং দর্মভূতেমু যঃ পশ্যতি দ পণ্ডিতঃ।
বিনি দকলকে আপনার মত দেখেন, তিনি পণ্ডিত।

যাহা হউক, ঈদৃশ অভাবনীয়, অচিন্তনীয় পাণ্ডিত্যপ্রকাশ দর্শনে, অনির্ব্ধচনীয় প্রীতিরদে অভিষিক্ত হইয়া,
উপযুক্ত ভাইপো, কায়মনোবাক্যে, প্রার্থনা ও আশীর্বাদ
করিতেছেন, এই সুশীল, সুবোধ, সুসস্তান, সম্বক্তা, সদ্বিবেচক, বিছ্যাবাগীশ খুড়, চিরজীবী, চিরস্থী, ও চিরস্মরণীয়
হইয়া, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরকিণী সভা দেবীর প্রিয়
পোষ্য পুল্র অবতারবর্গের অবিশ্রান্ত অক্তরিম আনন্দবর্দ্ধন
করুন।

ইতি শ্রীব্রজবিলাদে মহাকাব্যে কস্তুচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্থ ককে।
চতুর্থ উল্লাস:।

# পঞ্চম উল্লাস।

এতদ্দেশীয় পূজনীয় সাধুসমাজের প্রাতঃস্মরণীয় চাই মহো-দয়বর্গের নিকট, ক্লভাঞ্চলিপুটে, বিনয়নত্র বচনে, আমার নিবেদন এই, আমার এই ভাঁড়ামি, বা পাগলামি, অথবা পাণ্ডিত্যপ্রকাশ দেখিয়া, আপনারা যেন আমায় বিছা-সাগরের গোঁড়া, অথবা দলের লোক, না ভাবেন। ইহা যথার্থ বটে, কোনও কোনও কারণে, বিভাসাগরের উপর আমার একটু আন্তরিক টান আছে। যেরূপ দেখিতে ও শুনিতে পাই, লোকটা অমায়িক, নিরহঙ্কার, পরোপকারী; যাঁছারা নিকটে যান, সকলেই সন্তুষ্ট ছইয়া আইদেন। কিন্তু, এই খাতিরে, আমি তাঁছার গোঁড়া বলিয়া পরিচিত ও পরিগণিত হইতে সম্মত নহি। তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, হদমুদ্দ এই পর্যন্ত বলিতে রাজি আছি, লোকটা বড মন্দ নয়। এ ভিন্ন, আর সকল বিষয়েই, আমি তাঁহার উপর মন্মান্তিক চটা। না চটিয়া, কেমন করিয়া, চলে বলুন। তিনি পবিত্র সাধুসমাজের অমুবর্তী হইয়া চলিতে রাজি নছেন; নিজে যাহা ভাল বুঝিবেন, তাই বলিবেন, তাই করিবেন; সাধুসমাজের দিগাজ চাঁইদিগের থাতির রাখি-বেন না, ও তাঁহাদের নিঞ্চলঙ্ক দৃষ্টাস্তের অন্নবর্তী হইয়া চলিবেন না। এমন লোককে, কেমন করিয়া, মান্ত্র বলিয়া গণ্য করি, বলুন।

পূর্ব্বাপর যেরপ দেখিয়া আদিতেছি, ভাহাতে হত-

ভাগার বেটার বিষয়বুদ্ধি বড় কম; এমন কি, নাই বলিলেও, বোধ হয়, অন্যায় বলা হয় না। বিষয়বুদ্ধি থাকিলে, তিনি, কখনই, বিধবার বিবাহকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করিতেন না। বিধবার বিবাহে হাত দিয়া, পবিত্র সাধুস্মাজে হেয় ও অপ্রাদ্ধেয় হইয়াছেন, সকল লোকের গালাগালি খাইতেছেন, এবং শুনিতে পাই, ঐ উপলক্ষেদেনাগ্রস্তও হইয়াছেন। ইহারই নাম,

আপনার নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করা।

এই ৰকমারিকাণ্ডে লিপ্ত হওয়াতে, তাঁহার নিজের নাকালের চূড়ান্ত হইয়াছে; এবং পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে, বিশেষতঃ, পরম পবিত্র গৌড় দেশকে, দর্ব্বোপরি, দোনার লঙ্কা যশোহরপ্রদেশকে, একবারে ছারখার করিতে বসিয়াছেন। এমন বাঁদরামি, এমন পাগলামি, এমন মাতলামি, কেহ কখনও দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, আমার এরপ বোধ হয় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বলিবেন, অথবা বলিবেন কেন, মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, তিনি, নাম কিনিবার জন্মে, দেশের সর্বনাশের পথ করিয়:ছেন। দেখুন, বাটীতে বিধবা থাকিলে, গৃহস্থের কত মত উপকার হয়। প্রথমতঃ, মিনি মাইনায়, রাঁধুনি, চাকরানি, মেথরানি পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, সময়ে সময়ে, বাটীর পুরুষদিগের, প্রকারান্তরে, অনেক উপকার দর্শে; তৃতীয়তঃ, বাটীর চাকরেরা বিলক্ষণ বশীভূত থাকে, ছাড়াইয়া দিলেও, হতভাগার বেটারা নড়িতে চায় না; চতুর্থতঃ, প্রতিবাদীরা অসময়ে বাটীতে আইনেন।

এটি নিতান্ত দামান্য কথা নছে; কারণ, যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, অসময়ে কেহ কাহারও দিকু মাড়ায় না। যে পাষও এই সমস্ত সুবিধা ও উপকারের পঞ্চক্রদ্ধ করিবার চেন্টা করে, তাহার মুখদর্শন করা উচিত নয়। হঃখের বিষয় এই, আমরা স্বাধীন জাতি নহি; স্বাধীন হইলে, এত দিন, কোন কালে, বিজ্ঞাসাগর বারাজি স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করিতেন। কারণ, স্বাধীন দাধুদমাজের তেজীয়ান্ চাঁই মহোদয়েরা, কখনই, এ অত্যাচার, এ অপ্যান, সহা করিয়া, গায়ের ঝাল গায়ে মারিয়া, চুপ করিয়া থাকিতেন না; বিদ্রোহী বলিয়া, বিচারালয়ে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিতেন, এবং আপনারাই, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের স্থায়, ধর্মাদনে বিদিয়া, তাঁহাকে শূলে চড়াইয়া, যথোপযুক্ত আক্রেলদেলামি দিতেন। হায় রে দে কাল।।। হা জগদীশ্বর! তুমি, কত কালে, সদয় হইয়া, এই হতভাগা দেশকৈ পুনরায় স্বাধীন করিবে। এরূপ যথেচ্ছচার আর আমরা কত কাল সহা করিব!!!

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে, ব্যভিচার দোষের ও জনহত্যা পাপের নিবারণ হইবেক, এ কথার অর্থ কি। ব্যভিচার যদি দোষ বলিয়া গণ্য হইত, তাহা হইলে, এই পবিত্র দেশের অতিপবিত্র সাধুসমাজে, কদাচ এরপ প্রবল ভাবে প্রচলিত থাকিত না। পুরুষের ব্যভিচার, এ দেশে, দোষ বলিয়া কখনও উল্লিখিত হইতে শুনি নাই; কেবল জ্রীলোকের বেলায়, দোষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু, নিবিষ্ট চিত্তে জন্মধাবন করিয়া দেখিলে, তাহাতে বাস্তবিক কোনও দোষ আছে, এরপ প্রতীতি জয়ে না। দোষের কথা দূরে থাকুক, ব্যভিচার, পুর্বে কালে, সমাতন ধর্ম বলিয়া পরিথণিত ছিল; কেহ তাহাতে কিছুমাত্র দোষ বিবেচনা করিত না। ইহা সত্য বটে, উদ্দালক মুনির পুজ শ্বেতকেতু খুড়, বুড়মি করিয়া, এই সনাতন ধর্মে দোষারোপ করিয়া গিয়াছেন (১)। কিন্তু, ডিনি হনিয়ার মালিক ছিলেন না। তিনি, রাগের বশীভূত হইরা, না বুনিয়া স্থানিয়া, এক কথা বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া, সকলকে তাহা ঘাড় পাতিয়া লইতে হইবেক, তাহার মানে কি। আর, ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, ব্যভিচার সনাতন ধর্ম বলিয়া পরিগণিত। সনাতন শব্দের অর্থ নিত্য, যাহার বিনাশ নাই, যাহা সর্ব্ব কাল বিরাজমান থাকে। খেত-কেতুর এত বড় ক্ষমতা ছিল না বে, তিনি নিত্য পদার্থের লোপাপত্তি করিতে পারেন। সে ক্ষমতা থাকিলে, সনাতন ব্যভিচার ধর্ম্ম, কোন কালে, লয়প্রাপ্ত হইতেন, একাল পর্যন্ত, নির্মিরোধে ও অপ্রতিহত প্রভাবে, রাজত্ব ও একাধিপত্য করিতে পাইতেন না। যাহা হউক, যখন ব্যভিচার সনাতন ধর্ম বলিয়া পরিগণিত, এবং যখন সেই সর্ব্বজীবহিতকর সনাতন ধর্মা, পৃথিবীর সর্ব্ব প্রদেশে, বিশেষতঃ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পরম পবিত্র সাধুসমাজে, আবহমান কাল, এত প্রবলভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, তখন উহাকে দোষ বলিয়া গণ্য করা ঘোরতর অধর্মের কর্মু, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, বিভাসাগর বাবাজি, সাধুসমাজে চির-

<sup>(&</sup>gt;) विकीय भतिनिय दम्थ।

প্রচলিত সেই প্রশংসনীয় সনাতন ধর্মকে দোষ বলিয়া গণ্য করিয়া, তাহার নিবারণার্থে, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত বলিয়া, যে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ কুরিয়াছেন, তাহা গ্রাছ করা কদাচ উচিত নহে। ফলকথা এই, ব্যভিচার বন্ধ করিবার নিমিত্ত, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক, এ কথার অর্থ নাই।

জ্ঞানহত্যার বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নির্ব্বোধ নির্ব্বিবেক শাস্ত্রকারেরা, কি মতলবে বলিতে পারি না, জ্ঞানহত্যাকে পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; সে জন্ম ভয় পাইয়া, বিধবার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রকারেরা, নিতান্ত পাগলের মত, কত বিষয়ে কত কথা বলিয়াছেন; কই, আমরা ত সে সকল কথা গ্রোহ্ম করিতেছি না; তবে এইটির বেলায়, তাঁহাদের খাতির রাখিবার জন্ম, ব্যক্ত হইবার কারণ কি।

কিঞ্চ, স্ত্রীলোক, শুরুজনের খাতির এড়াইতে না পারিয়া, কিংবা প্রিয় জনের নাছোড় পীড়াপীড়িতে পড়িয়া, সনাতন ব্যভিচার দেবের উপাসনায় প্ররুত্ত হইলে, প্রকৃতিদেবীর অলজ্মনীয় নিয়ম অনুসারে, গর্ভসঞ্চার, অধি-কাংশ স্থলে, অপরিহার্য্য; এবং, পবিত্র সাধুসমাজের অবলম্বিত ও অনুমোদিত প্রথা অনুসারে, তথাবিধ স্থলে, জাণহত্যাও অপরিহার্য্য (১)। অপরিহার্য্য বিষয়ের অনু-ষ্ঠান বা অনুমোদন, কোনও সংশে, দোষাবহ বলিয়া

<sup>(&</sup>gt;) এ দেশের পুরুষজাতির পায়ে কোটি কোটি দওবং। তাঁহারা জী-লোকের প্রকাল খাইবার আসল ওস্তাদ। জীলোক, স্বভারতঃ, সাতিশয়

বিবেচিত হওয়া উচিত নহে। এজস্মই, গোপকুলোদ্ভব ভগ-বান্ দেবকীনন্দন স্বীয় প্রিয়বান্ধব তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনকে,

জাতস্থ হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্র বিং জন্ম মৃতস্থ চ।
তন্মাদপরিহার্যোহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি (১)॥
জন্মিলেই মৃত্যু অবধারিত, মৃত্যু হইলেই পুনর্জন্ম অবধারিত। অতএব,
অপরিহার্য্য বিষয়ে, তোমার শোক করা উচিত নহে।
এই সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন। সেইরূপ,

জারাশ্রায়ে ধ্রুবো জ্রাণো জ্রাণে হত্যা ধ্রুবা স্মৃতা।
তক্মাদপরিহার্য্যেইর্থেন দোষঃ সাধুসংসদি (২)॥
উপপতির আশ্রয়এহণে, জনসঞার অবধারিত; জনসঞার হইলে,
জ্রণহত্যাও অবধারিত। অতএব, অপরিহার্য্য বিষয়ে, সাধুসমাজে
দোষ নাই।

বস্তুতঃ, সুক্ষা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, জাণহত্যায় কোনও দোষ আছে, এরপ প্রতীতি হয় না। জাণহত্যাকে পাপজনক, বা কোনও অংশে নিন্দনীয়, বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন, কই, এমন বেটা ছেলে ত, এ পর্যন্ত, আমাদের দিব্য চক্ষে ঠেকে নাই। পেট ফাঁপিলে, ও পেটে মল জমিলে, ডাক্তরেরা, জোলাপ দিয়া, পেট পরিষ্কার

লজ্জাশীল; অভঃকরণে দুর্তিলাষের উদয় হইলেও, তাঁহারা, লজ্জার থাতিরে, মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না। তাঁহারা, স্মুড্পুত্ত হইয়া, ধর্মজেউ হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত অতিবিরল। কিন্তু, নির্ভিশয় আক্ষেপের বিষয় এই পুক্ষ-জাতির প্রেভিনাগরতন্ত হইয়া, এক বার অপথে পদার্পণ করিলে, লজ্জাভঙ্গ হইয়া যায়; এক বার লজ্জাভঙ্গ হইলে, আর রক্ষা নাই। তথ্ন,

"খুলিল মনের ছার না লাগে কপাট"।

সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, অনুসন্ধান ও অনুধাবন করিয়া দেখিলে, ভয়ানক আর্থপর পুরুষজাতির অনি শর্য্য দুস্পুত্তির আতিশ্যাই জীলোকের চরিত্রদোষের মূলকারণ বলিয়া স্পট প্রতীয়মান হয়।

<sup>(</sup>১) श्रीमख गराली छ। २। २१। (२) धर्मानिर्वा गण्डा । ७। २। २०।

করিয়া দেন। জনহত্যাও, পবিত্র সাধুসমাজের প্রাতঃস্মরগীয় চাঁই মহোদয়দিণের ন্যায়, স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখিলে,
তাহার অতিরিক্ত কিছুই নহে। সাধুসমাজের অভিমত
অভিধান প্রস্থে, জনহত্যা শব্দের যে বিশুদ্ধ ও বিশদ
ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও ইহাই প্রতিপর
হয়। যথা,—

জ্রণহত্যা—সং, প্রীতিপ্রদ প্রয়োগবিশেষ দ্বারা, পেটে ফাঁপ-বিশেষ জ্মিলে, ও মলবিশেষ জ্মিলে, প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা, পেটের ঐ ফাঁপবিশেষের নিবারণ, ও পেট হইতে ঐ মলবিশেষের নিকাশন।

ফলকথা এই, জ্রনহত্যা, কিঞ্চিৎ সংশেও, দোষাবহ নহে; দোষাবহ হইলে, আমাদের এই পরম পবিত্র অতি বিচিত্র সাধুসমাজে, কদাচ, সচরাচর এরপে প্রচলিত থাকিত না। এইরপ চিরপ্রচলিত, দোষস্পর্শশৃত্য, সার্বজনীন সদাচারকে পাপ বলিয়া গণ্য করিয়া, তন্নিবারণার্থে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক বলিয়া, পাণ্ডিত্য-প্রকাশ করা, নিরবচ্ছিন্ন উন্নাদের লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না।

শাধুদমাজের বহুদর্শী বিচক্ষণ চাঁই মহোদয়বর্মের মুখে দদাসর্বাদা শুনিতে পাই, বিধবারা অবিবাহিত থাকাতে, দমাজের অশেষবিধ হিত্যাধন হইতেছে; তাহাদের বিবাহ প্রচলিত হইলে, দেশটা একবারে ছারখার হইবেক। ইঙ্গরেজি বিজ্ঞায় মূর্ত্তিমন্ত, জলজিয়ন্ত দেশহিতৈষী মহাপুরুষদিগের মুখেও, ঐরপ কর্ণস্থকরী সাধুভাষা, সময়ে সময়ে, শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, এ বিষয়ে

বিজ্ঞাবাগীশ খুড় মহাশয়দের মনোগত অভিপ্রায় কি, এ পর্যন্ত, কেছ তাহা স্থির বুঝিতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই, শ্রীমান্ খুড় মহাশয়েরা নিতান্ত নিরীছ জন্তু; তাঁহা-দিগকে, দর্ব্ব দময়ে, দর্ব্ব বিষয়ে, দাধুদমাজের জীত দাদের ন্যায়, চলিতে ও বলিতে হয়; কোনও বিষয়ে, সতঃপ্রন্ত হইয়া, অভিপ্রায় প্রকাশ করা তাঁহাদের ইচ্ছা, ক্ষমতা, ও ব্যবসায়ের বহির্ভূত।

এক বড় মানুষের কতকগুলি উমেদার ছিলেন। আহার প্রস্তুত হইলে, বারু, পার্শ্ববর্তী গৃহে গিয়া, আহার করিতে বসিলেন; উমেদারেরাও, সঙ্গে সঙ্গে, তথায় গিয়া, বাবুর আহার দেখিতে লাগিলেন। ন্তুতন পটোল উঠিয়াছে; পটোল দিয়া মাছের ঝোল করিয়াছে। বারু হুই চারি খান পটোল খাইয়া বলিলেম, পটোল অতি জঘন্য তরকারি; বোলে দিয়া, বোলটাই খারাপ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া, উমেদারেরা বিষয়াপর হইয়া কহিলেন, কি অন্যায়! আপন কার ঝোলে পটোল!! পটোল ত ভদ্রে লোকের খাত নয়। কিন্তু, ঝোলে যত গুলি পটোল ছিল, বারু ক্রমে ক্রমে সকল छिनिहे थोहेतनम, धवः विनातम, प्रिथं, शाहीनिही उत्रकाति বড় মন্দ নয়। তখন উমেদারেরা কহিলেন, পটোল তর-কারির রাজা; পোড়ান, ভাজুন, স্বক্তায় দেন, ডালনায় দেন, **Б**ष्डि एन, (बांटल एनन, इहांकां एनन, नम् कक्रन, কালিয়া করুন, সকলেই উপাদেয় হয়; বলিতে কি, এমন উৎক্ষট তরকারি আর নাই। বাবু কছিলেন, তোমরা ত বেস লোক; যেই সামি বলিলাম, পটোল ভাল তরকারি

নয়, অমনি তোমরা পটোলকে নরকে দিলে; যেই আমি
বলিলাম, পটোল বড় মন্দ তরকারি নয়, অমনি তোমরা
পটোলকে স্বর্গে তুলিলে। উমেদারেরা কহিলেন, মহাশয়,
আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন; আমরা ঝোলেরও
উমেদার নই, পটোলেরও উমেদার নই, উমেদার আপনকার;
আপনি যাহাতে খুনি থাকেন, তাহাই আমাদের সর্ব্ব প্রযত্নে
কর্ত্ব্য। এই উত্তর শুনিয়া, বারু নিরুত্রর হইলেন।

শ্রীমান্ বিজ্ঞাবাগীশ খুড় মহাশয়ের। এই মনোহর উপা-খ্যানের প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহারা শাস্ত্রেরও উমেদার নহেন, ধর্ম্মেরও উমেদার নহেন; তাঁহারা উমেদার প্রসার; প্রসাওয়ালারা যাহাতে খুসি থাকেন, তাহাই, তাঁহাদের সর্ব্ব প্রযন্ত্রে কর্ত্ব্য বলিয়া, নির্বিবাদে স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে।

বদি বলেন, সকল পয়সাওয়ালারা ত পয়সা দেন না, তবে কি জন্য তাঁহাদের সকলকে খুসি করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহার উত্তর এই, খুড় মহাশয়েরা, গুড়কলস-পিপীলিকা। গুড়ের কলসীর মুখ এমন বদ্ধ করা আছে যে, তাহাতে কোনও মতে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই; স্বতরাং, গুড় খাইতে পাওয়ার প্রত্যাশা স্কুর্ব-পরাহত; তথাপি পিপীলিকারা, গুড়ের গদ্ধেই মাত হইয়া, কলসীর চারি দিকে, সারি বাঁধিয়া, ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। সেইরূপ, বিভাবাণীশ খুড় মহাশয়েরা, প্রসা পান না পান, গয়সার গদ্ধে অন্ধ হইয়া, যদি পাই এই প্রত্যাশায়, পয়সাওয়ালার গদির নীচে গরুড়ের ন্যায়

বিদিয়া, শ্লোক পড়িয়া তোষামোদ ও জল উচু নীচু করেন, এবং, যৎকিঞ্চিৎ লাভের লোভসংবরণে অসমর্প হইয়া, ইহুকালে ও পরকালে এক কালে জলাঞ্জলি দিয়া, পয়সা-ওয়ালাদের থাতিরে, তাঁহাদের অভিমত ব্যবস্থায়, অবিকৃত চিত্তে, স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। জ্রীমতী যশোহর-ছিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার চতুর্প সাংবৎসরিক অধিবেশনে নিম-জ্রিত বিভাবাণীশের পাল, এবং পালের গোদা জ্রীমান্ বেজনাথ বিভারত্ব খুড়, যে ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহা এ বিষয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তম্বল। আশীর্বাদ করি, পুণ্যশ্লোক, পুজ্যপাদ খুড় মহাশয়েরা চিরজীবী হউন।

ধর্মকথা বলিতে গেলে, ভাঁহাদের ঈদৃশ ব্যবহার, কোনও অংশে, দোযাবহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, নীতিশাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত আছে,

> অর্থস্থ পুরুষো দানঃ। মান্ত্র পয়নার গোলাম।

পয়নার জন্যে, মান্থবে না করিতে পারে, এমন কর্মই নাই।
দেখুন, চুরি, ডাকাইতি, গলায় ছুরি, জুয়াচুরি, বাটপাড়ি,
জাল দাক্ষী, জাল দলীল, জাল মোকদ্দমা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা,
প্রতারণা প্রভৃতি এ দেশের লোকের অক্ষের আভরণ হইয়া
উঠিয়াছে। যিনি, যে পরিমাণে, এই সকল বিষয়ে ক্লতকার্য্য হইতে পারেন, তিনি, সেই পরিমাণে, সাধুসমাজে,
বাহাহুর বলিয়া, গণনীয় ও প্রশংসনীয় হইয়া থাকেন।

অবশেষে, এমান্ বিভারত্ব খুড়কে, কিছু উপদেশ দিয়া, এবারকার মত, জাল গুড়াইতেছি।

#### খুড় মহাশয়!

আপনি বেয়াড়া পণ্ডিত; কিন্তু, আপনকার মত, বেয়াড়া जानां ज़िल श्रीम हत्क शर् ना। य निन, मर्सश्रथम, আপনার চাঁদমুখ নয়নগোচর করিয়া, মানবজন্ম সকল कति; तम मिन, वावन्द्रा मिवान ममग्र वहन कहन दिशा यात्र ना, এই করুল দিয়া, হদমুদ্দ আনাড়ির কর্ম করিয়াছিলেন। সাবধান করিয়া দিতেছি, যেন উত্তর কালে, আর কথনও. ওরপ মুখআলগা না হন। যশোহরহিন্দুধর্মরকিণী সভার সভ্য মহোদয়দিগের আহ্বান অন্ত্রসারে, সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, বেদ করিয়াছিলেন; তাঁহারা দভায় বক্ততা করিতে বলিয়াছিলেন, ভালই; আপনকারদের দস্তর মত. পাগলের ন্যায়, কতকগুলা অগড়ম বগড়ম বকিয়া, থানিক कर्न शालमाल कतिया, विनाय लहेया हिनया शिरलहे, दिन হইত। তাহা না করিয়া, বক্তৃতা লিখিয়া, ফাঁদে পা দিলেন কেন। যেরূপ জড়াইয়া পড়িয়াছেন, ছাড়াইয়া উঠা কঠিন। বলিতে কি, আপনি অতি বড় বক্ষেশ্র। একণে, আপনাকে এই উপদেশ দিতেছি, আপনাদের সমাজের সর্ব্যধান নৈয়ায়িক জীমান্ ভুবনমোহন বিভাগরত্ব খুড় মহাশরের নিকট, কিছু দিন জ্ঞান শিক্ষা করিবেন। তিনি, আপনকার মত, বেহোঁদ আহলাদিয়া ছোকরা, বা কাছা-আলগা লোক, নহেন।

কিছু দিন হইল, নৈয়ায়িক বিজ্ঞারত্ব খুড়, শিয়ালদহ ইফৌশনে, খুলনার অন্তঃপাতী নৈহাটীনিবাসী শ্রীযুক্ত বারু কৈলাসচক্র বস্তুর সহিত, বিধবাবিবাহ বিষয়ে, বাদাস্থবাদ করিতেছিলেন। বিজাসাগর, বচনের অযথা অর্থ লিথিয়া, লোককে প্রতারণা করিয়াছেন; নৈয়ায়িক বিজারত্ব খুড় এইরূপ বলাতে, নিকটবর্তী এক ব্যক্তি কহিলেন, বিজা-সাগর, বচনের অযথা অর্থ লিথিয়া, লোককে প্রতারণা করি-য়াছেন, যদি আপনকার এরূপ বোধ ও বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে, ঐ সমস্ত লিথিয়া, সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থে, প্রচারিত করা আপনকার উচিত। তাহাতে নৈয়ায়িক বিজা-রত্ব খুড় কহিলেন,

> "শতং বদ মা লিখ।" শতবার বলিও, লিখিও না

কোনও বিষয়ে কোনও কথা বলিলে, যদি উত্তর কালে ধরাধরি পড়ে, কোন শালা বলিয়াছে বলিলেই, নিষ্ণৃতি পাওয়া যায়; লিখিলে, ফাঁদে পা দেওয়া হয়, সহজে এড়াইতে বা ভাঁড়াইতে পারা যায় না। এজন্যই, পূর্ব্বোক্ত নীতিবাক্যে, লিখিতে নিষেধ। দেখুন দেখি, আপনারা হজনেই, এক এক বিষয়ে, সর্ব্বপ্রধান সমাজের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি; উভয়েই বিস্তারত্ন উপাধি ধরেন; উভয়েই সর্ব্বত্ত সর্ব্বপ্রধান বিদায় মারিয়া থাকেন। কিন্তু, বৃদ্ধি ও বিবেচনা বিষয়ে, উভয়ের আসমান জমীন ফরক। তিনি, পাগলের মত বেড়বেড় করিয়া বকিয়া, লোককে জালাতন করিতে সম্মত আছেন; কিন্তু, লিখিয়া ফাঁদে পা দিতে, কোনও মতে, সম্মত নহেন। আপনি এমনই আনাড়ি, তাড়াভাড়ি লিখিয়া, ফাঁদে পা দিয়া জড়াইয়া পড়িলেন।

যদি বলেন, আমার উপরেই তোমার এতটা চোট

কেন। আমাতে ও নৈয়ায়িক বিষ্ণারত্ততে তফাৎ কি। আমরা উভয়েই ত, বিদায়ের সময়, এক ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিয়াছি। ইহা সত্য বটে, আপনারা উভয়েই এক ব্যব-স্থায় স্বাক্ষর করিয়াছেন; কিন্তু, সে জন্যে আমি আপনা-দিগকে ধর্মতঃ অপরাধী করিতে পারি না। সে স্বাক্ষর আপনারা স্বেচ্ছা পূর্বক করেন নাই; তাহা কেবল পয়দাওয়ালাদের খাতিরে ও পীড়াপীড়িতে করিতে হই-য়াছে। এ স্বাক্ষর না করিলে, আপনাদের, এ জন্মে আর, যশোহর প্রদেশে প্রবেশ করিবার অধিকার থাকিত না; এবং সেরূপ ঘটিলে, আমিই আবার আপনাদিগকে, আনাড়ির চুড়ামণি ও বেঅকুফের শিরোমণি বলিয়া, শত সহস্র বার তিরক্ষার করিতাম। প্রসাওয়ালাদের মনো-রঞ্জনই বিভাবাগীশ দলের বিভাভ্যাস ও শাস্ত্রান্থশীলনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। আমার সুক্ষম বিচারে, সে বিষয়ে আপনাদের সাত খুন মাপ। আপনকার সন্তোষার্থে, অধিক আর কি বলিব, পয়সা-ওয়ালাদের খাতিরে বা পীড়াপীড়িতে, কোনও কর্ম করিলে, যদি কেছ আপনাদের উপর, কোনও প্রকারে, দোষারোপ করিতে অগ্রসর হয়, স্থামি পোদহাকিমি করিয়া, এমতী যশোহরহিন্দুধর্মারক্ষিণী সভা দেবীর সহায়তা গ্রহণ পূর্বক, তাহাকে ফাঁসি দিতে, শূলে চড়াইতে, অথবা জম্মের মত দ্বীপাস্তরে পাঠাইতে, ক্ষণ মাত্র বিলম্ব করিব না।

কিছু দিন হইল, অধুনা লোকান্তরবাদী, এক চিরম্মর-ণীয়, বহুদশী বিচক্ষণ, পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্ধে দোষা হি কেবলম্।
এই নীতিবাক্যের, 'পণ্ডিতের সব গুণ, দোষের মধ্যে বেটারা
বড় মুখ', এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। নিবিফটিতে, বিশিষ্টরূপ বিবেচনা করিয়া বলুন দেখি, এই চমৎকারিণী ব্যাখ্যা,
সর্বাংশে সুসঙ্গত বলিয়া, নির্বিবাদে প্রতিপন্ন হয় কি না।

যাহা হউক, আপনি আর এরপ কাঁচা কর্ম না করেন, এই আমার প্রার্থনা, এই আমার অন্ধরোধ, এই আমার উপদেশ। পুনরায় এরপ কাঁচা কর্ম করিলে, যদিও, খুড় বলিয়া খাতির রাখিয়া, বাঁদরামি করিয়াছেন, না বলি; পাগলামি বা মাতলামি করিয়াছেন, এ কথা বলিতে কিছু মাত্র সঙ্কৃতিত হইব না। অলমতিবিস্তরেণ; অর্থাৎ, এ বার এই পর্যান্ত।

> খুড়র গুণের কথা অতি চমৎকার। এমন গুণের খুড় না হেরিব আর॥ খুড়টির গুণের বালাই লয়ে মরি। খুড়র পিরিতে সবে বল হরি হরি॥

# श्रित्वान! श्रित्वान!

ইতি প্রীব্রজবিলানে মহাকাব্যে কম্মচিৎ উপযুক্ত ভাইপোক্ত ক্রতৌ পঞ্চম উল্লাসঃ

मयाश्विमम् श्र्वार्क्षम् ।

# প্রথম পরিশিষ্ট।

জনমেজয় খুড় মহাশয় যখন উপাধি পান, সে সময়ে আমি অন্তমনক ছিলাম। এজন্ত, তিনি কি উপাধি পাইলেন, শুনিতে পাই নাই। পার্খবর্ত্তী লোকদিগকে জিজাসা করাতে, কেহ কেহ কহিলেন "কপিরত্ন". কেহ কেহ কহিলেন. "কবিরভ"। আমি বিষম সহুটে পড়িলাম। উভয় পক্ষে লোক-मःथा। ममान, चुछतार, अधिकाः भाव माछ कार्या (भाव कतिवात পथ छिन ना । অবশেষে, অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া, আপাতভঃ "কপিরত্ন" বলাই সাব্যস্ত করিলাম। কারণ, যদি উত্তর কালে কবিরত্ন বলিতে হয়, তাহার পথ পরিষার রহিল। কপ্—ই এই চুয়ের সদ্ধি করিলে, কবি হইতে পারিবেক; কিছ, এখন কবিরত্ন বলিলে, যদি উত্তর কালে কপিরত্ন বলা আবশ্রক দাঁড়ায়, ভাহার আর উপায় থাকিবেক না। ব্যাকরণের স্থত অন্ত্রসারে, স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, পদের অস্তন্থিত প ছানে ব হয়; কিন্তু, ৰ স্থানে প হইবার বিধান নাই। যদি কেছ আপত্তি করেন, প স্থানে যে ব হয়, ভাষা বর্গীয়: কিছ, কবি শব্দের ব আন্তঃসা: এমন স্থলে, ওরূপ সন্ধি ছারা, কি রূপে, কবিশব্দ সম্পন্ন করিবে। ইহার উত্তর এই, যখন এ দেশে উভয় বকারের, কি আকার, কি উচ্চারণ, কোনও অংশে কোনও প্রভেদ নাই, তথন বর্গীয় ও অন্তঃস্থা বকারের কথা তুলিয়া, আপত্তি উত্থাপন করা খাঁটি বোকার কর্ম ৷

এক প্রামে দুই বিদ্যাবাঝীশ খুড় ছিলেন। ই হারা দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠ নৈয়ায়িক, কনিষ্ঠ আর্ত্ত। এক দিন, এক ব্যক্তি ব্যবস্থা জানিতে গিয়াছিলেন। আর্ত্ত বিদ্যাবাঝীশ বাটীতে নাই শুনিয়া, তিনি চলিয়া ষাইতেছেন দেখিয়া, নৈয়ায়িক বিদ্যাবাঝীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভূমি কি জন্তে আসিয়াছ। তিনি কহিলেন, আমার একটা তিন বৎসরের দেহিত্র মরিয়াছে; তাহাকে পুতিব বা পোড়াইব, ইহার ব্যবস্থা জানিতে আসিয়াছি। নৈয়ায়িক অনেক ভাবিয়া চিভিয়া কহিলেন, তাহাকে পুতিয়া ফেল। সে ব্যক্তি জানিতেন, তিন বৎসরের ছেলেকে পোড়াইতে হয়, পুতিতে হয় না; তথাপি, সন্দেহ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন। একণে, পুতিতে হইবে, এই ব্যবস্থা শুনিয়া, তিনি

দলিশ্ব মনে কিরিয়া যাইতেছেন; এমন দময়ে, পথিমধেন, স্মার্ত্তের দহিত 
শাক্ষাৎ হইলে, জিজ্ঞাদিলেন, পুতিব না পোড়াইব। তিনি পোড়াইতে বলিলেন। তথন দে ব্যক্তি কহিলেন, তবে বড় মহাশয় পুতিতে বলিলেন, কেন।
সার্ত্তি, জ্যেচের মান রক্ষার জন্ত, কহিলেন, তিনি পরিহাদ করিয়াছেন। অনন্তর
তিনি, বাটীতে গিয়া, জ্যেচিকে কহিলেন, কি বুলিয়া আপনি এমন ব্যবস্থা
দিলেন; পোড়াইবার স্থলে পুতিতে বলা অতি অন্তায় হইয়াছে। নৈয়ায়িক
কহিলেন, আমি, অনেক বিবেচনা করিয়াই, পুতিতে বলিয়াছি। পুতিয়া
রাখিলে, যদি পোড়াইবার দরকার হয়, তুলিয়া পোড়াইতে পারিবেক; কিন্তু,
যদি পোড়াইতে বলিতাম, তখন পোড়াইয়া কেলিলে, যদি পুতিবার দরকার হইত, তখন কোথায় পাইত।

যেমন পোড়াইবার দরকার হইলে, তুলিয়া পোড়াইতে পারিবেক, এই বিবেচনা করিয়া, নৈয়ায়িক পুতিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন; সেইরূপ, কবিরত্ন নলা আবশুক হইলে, প স্থানে ব করিলেই চলিবেক, এই বিবেচনায়, উত্তর কালের পথ পরিকার রাথিয়া, আমি কপিরত্ন উপাধিই সাব্যস্ত করিলাম; পরে যদি প্রমাণ প্রয়োগ দারা প্রতিপন্ন হয়, ঝুড় মহাশয় কবিরত্ন উপাধি পাইয়াছেন; তথন, পূর্কোক্ত প্রণালীতে, প স্থানে ব করিলেই, সর্কাংশে নিথিরকিচ হইবেক।

কপিরত্ব উপাধি দাব্যস্ত রাখিবার জন্য, যে প্রবল মুক্তি ও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, ভাষা অকাট্য; কার বাপের দাধ্য, ভাষাত্তে দন্তক্ষুট করে। এমন কি, "নরদীপচন্ত্র, পণ্ডিভাগ্রগণ্য, স্থাসিদ্ধ বাগ্মী," নৈরায়িক পালের গোদা, জীযুত ভ্বনমোহন বিদ্যারত্ব খুড় মহাশয়ও, দাহদ করিয়া, ভাষার প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর ইইতে পারিবেন না।

কিঞ্চ, শান্ত্রকারেরাও ব্যবস্থা করিয়া রাথিয়াছেন,

"প্রথমোপস্থিতপরিত্যাগে প্রমাণাভাবঃ"। যাহা প্রথম উপস্থিত, তাহার পরিত্যাগ অপ্রামাণিক।

বর্ণমালা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, প প্রথম উপস্থিত হয়, তৎপরে ব ; এমন স্থলে, প পরিত্যাগ করিয়া ব ধরিতে গেলে, অর্থাৎ কপিরত্ব না বলিয়া কবিরত্ব বলিলে, উপরি দর্শিত প্রামাণিক ব্যবস্থার অপ্রামাণ্য ঘটে। অপিচ, প অক্ষরটি মোলায়ম, ব অক্ষরটি কড়া; জনমেজয় খুড় যেরপ রিসিকের চূড়ামণি, ভাঁহার উপাধিটি যত মোলায়ম অক্ষরে বানান যাইবেক, ততই মানানসই হইবেক; এ বিবেচনাতেও, কপিরত্ন বলাই উচিত ও আবশুক। সভায় উপস্থিত বিদ্যাবাগীশ পালের মধ্যে, যাশি কেহ বছদর্শী আলঙ্কারিক থাকেন, তিনিই এই মীমাংসাটির প্রকৃত রূপ তাৎপর্য্য গ্রহ করিতে পারিবেন। স্মার্ত্ত নৈয়ায়িক প্রভৃতি পালের গোদারা, ফেলফেল করিয়া চাহিয়া থাকিবেন, ভিতরে প্রবেশ করিতে পাবিবেন না।

অপরশ্ব, প্রামানিক লোকের মুথে শুনিতে পাওয়া বাব, ঘটকচ্ডামনি,
প্রথম দশায়, "কচি পাঁঠা" এই অপূর্ব্ব উপাধি পাইয়াছিলেন। বোকা পাঁঠা
উপাধি হইলে, তিনি লোকালয়ে অধিকতর বলবিক্রমশালী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত
হইতে পারিবেন, এই প্রবল যুক্তি দেখাইয়া, কেহ কেহ কচি শব্দ শ্বলে
বোকা শব্দ বসাইতে চাহিয়াছিলেন। এ বিষয়ে নানা তর্ক ও বিস্তর বাদারবাদও হইয়াছিল। অবশেষে, "বোকা পাঁঠা" অপেক্ষা "কচি পাঁঠা" মোলায়ম,
নিরবিক্তির এই বিবেচনায়, "কচি পাঁঠা" উপাধিই সাব্যস্ত হয়। এ অনুসারেও,
কপিরছ উপাধি সাব্যস্ত হওয়াই, ঘটকচ্ডামনি খুড় মহাশয়ের পক্ষে, সর্ব্বতোভাবে বিধিসিদ্ধ হইতেছে।

# দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

অনারতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে। কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি॥ তাসাং ব্যক্তরমাণানাং কৌমারাৎ স্থভগে পতীন। নাধর্মোহভূদরারোহে স হি ধর্মঃ পুরাভবৎ ॥ প্রমাণদৃষ্টো ধর্ম্মো২য়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ। উত্তরেষু চ রম্ভোরু কুরুষতাপি পুজ্যতে॥ দ্রীণ মনুগ্রহকরঃ স হি ধর্মঃ সনাতনঃ॥ অস্মিংস্ক লোকে ন চিরান্মর্যাদেয়ং শুচিস্মিতে। স্থাপিতা যেন যশাচ্চ তন্মে বিস্তরতঃ শূরু॥ বভুবোদালকো নাম মহর্ষিরিতি নঃ শ্রুতম্। শেতকেতুরিতি খ্যাতঃ পুত্রস্তস্থাভবনুনিঃ। মর্যাদেয়ং কতা তেন ধর্ম্মা বৈ শ্বেতকেতুনা। কোপাৎ কমলপত্রাক্ষি যদর্থং তং নিবোধ মে॥ শ্বেতকেতোঃ কিল পুরা সমক্ষং মাতরং পিতৃঃ। জগ্রাহ ব্রাহ্মণঃ পাণো গচ্ছাব ইতি চাব্রবীৎ॥ ঋষিপুত্রস্ততঃ কোপং চকারামর্যচোদিতঃ। মাতরং তাং তথা দৃষ্টা নীয়মানাং বলাদিব॥ কুদ্ধং তন্তু পিতা দৃষ্টা শ্বেতকেতুমুবাচ হ। মা তাত কোপং কাষীস্থমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ॥ অনারতা হি সর্কেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভূবি। যথা গাবঃ স্থিতান্তাত স্বে স্বে বর্ণে তথা প্রজাঃ। ঋষিপুলোহথ তং ধর্ম্মং শ্বেতকেতুর্ন চক্ষমে। চকার চৈৰ মৰ্য্যাদামিমাং স্ত্রীপুংসয়োভু বি ॥

মানুষেষু মহাভাগে নদ্বেবান্যেষু জন্তমু।
তদা প্রভৃতি মর্য্যাদা স্থিতেয়মিতি নং শ্রুতম্ ॥
ব্যুক্তরন্ত্যাং পতিং নার্য্যা অন্ত প্রভৃতি পাতকুমু।
ক্রণহত্যাসমং ঘারং ভবিষ্যত্যস্থাবহম্ ॥
ভার্য্যাং তথা ব্যুক্তরতঃ কৌমারব্রহ্মচারিণীম্ ।
পতিব্রতামেতদেব ভবিতা পাতকং ভূবি ॥
পত্যা নিযুক্তা যা চৈব পত্নী প্রভার্থমেব চ ।
ন করিষ্যতি তম্যাশ্চ ভবিষ্যতি তদেব হি ।
ইতি তেন পুরা ভীক্ত মর্য্যাদা স্থাপিতা বলাং ।
উদ্দালকম্ম পুর্ভেণ ধর্ম্যা বৈ শ্বেতকেভুনা (১)॥

পাতু কুন্তীকে কহিতেছেন, হে স্থায়। চাক্রাদিনি। পূর্ব্ব কালে স্থীলাকেরা অকলা, সাধীনা, ও সক্ত্বদ্বিহারিনী ছিল। পতিকে অভিক্রম করিয়া, পুরুষান্তরে উপগতা হইলে, তাহাদের অধর্ম হইত না। পূর্ব্ব কালে এই ধর্ম ছিল; ইহা প্রামানিক ধর্ম; ঋষিরা এই ধর্ম মান্ত করিয়া থাকেন; উত্তর কুরুদেশে অদ্যাপি এই ধর্ম মান্ত ও প্রচলিত আছে। এই স্নাতন ধর্ম স্থাদিনের পক্ষে অভ্যন্ত অন্তর্কুল। যে ব্যক্তি যে কারণে লোকে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত কহিতেছি, শুন। শুনিয়াছি, উদ্দালক নামে মহর্ষি ছিলেন; খেতকেতু নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। দেই খেতকেতু, যে কারণে কোপাবিষ্ট হইয়া, এই ধর্মযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহা শুন। একদা উদ্দালক, খেতকেতু, ও খেতকেতুর জননী, তিন জনে উপবিষ্ট আছেন; এফন সময়ে, এক বান্ধণ আদিয়া খেতকেতুর জননী, তিন জনে উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে, এক বান্ধণ আদিয়া খেতকেতুর মাতার হস্তে ধরিলেন, এবং, এম মাই বলিয়া, একান্তে লইয়া গেলেন। তথন, ঋষিপুত্র, এইরূপে জননীকে নীয়মানা দেখিয়া, সহ্য করিতে না পারিয়া, অত্যন্ত কুপিত হইলেন। উদ্দালক খেতকেতুকে কুপিত দেখিয়া কহিলেন, বৎশ! কোপ করিও না, এ সনাতন ধর্মা। পৃথিবীতে দকল বর্ণেরই স্ত্রী অরক্ষিতা। গোজাতি যেমন সম্ভেন্দ বিহার করে,

<sup>(&</sup>gt;) महाजात्र । आमिशर्स । ১২২ अधारा।

মন্থব্যেরাও দেইরপ স্ব স্ব বর্ণে স্বচ্ছক্ষ বিহার করে। ঋষিপুত্র শেতকেছু, দেই ধর্ম সহ্য করিতে না পারিয়া, পৃথিবীতে দ্বীপুক্ষের স্থদ্ধে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। হে মহাভাগে! আমরা শুনিয়াছি, ভদবধি এই নিয়ম মন্থ্যজাতির মধ্যে শ্রিচলিত আছে; কিন্তু অন্ত অন্ত জন্তুদিগের মধ্যে নহে। আভঃপর, যে নারী পতিকে অভিক্রম করিবেক, তাহার ক্রণহত্যার সমান অস্থ্যজনক ঘোর পাতক জন্মিবেক। আর, যে পুরুষ বাল্যাবধি সাধুশীলা পতিব্রভা পত্নীকে অভিক্রম করিবেক, তাহারও ভূতলে দেই পাতক হইবেক। এবং যে দ্বী, পতি কর্ত্বক পুত্রার্থে নিযুক্তা হইয়া, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিবেক, ভাহারও এই পাতক হইবেক। হে ভয়শীলে! দেই উদ্ধালকপুত্র শ্বেতকেতু, বল পূর্বক, পূর্ব্ধ কালে এই ধর্মযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন।

PRINTED BY PITAMBARA VANDYOPADHYAYA.
AT THE SANSKRIT PRESS. 62. AMHERST STREET.
1884.